# রবাক্র-রা নাব

# রবীক্র-রচনাবলী

চতুৰ্দিশ খণ্ড

Dymor





# বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

#### প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী, ভাও দারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ— চৈত্র, ১৩৪৯ মূল্য ৪॥০, ৫৸০, ৬৸০ ও ৮॥০

মুদ্রাকর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ গুট্টাচার্য তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওন্সালিস স্ফ্রীট, কলিকাডা

## সূচী

| চিত্রসূচী           | امره        |
|---------------------|-------------|
| কবিতা ও গান         |             |
| পূরবী               | >           |
| লেখন                | 500         |
| নাটক ও প্রহসন       |             |
| মুক্তধারা           | <b>ን</b> ৮৫ |
| উপন্যাদ ও গল্প      |             |
| গল্পগুচ্ছ           | ২৪৩         |
| প্রবন্ধ             |             |
| শান্তিনিকেতন ৪-১০   | ২৮৩         |
| গ্রন্থ-পরিচয়       | (२)         |
| বর্ণাস্কুক্রমিক সচী | 085         |

## চিত্রসূচী

| তৃতীয়া                                          | ٠   |
|--------------------------------------------------|-----|
| 'আশা' কবিতার পাণ্ড্লিপি                          | ৬৯  |
| রবীক্রনাথ ও 'বিজয়া'                             | >00 |
| পুরবীর পাণ্ডলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ | ১১২ |

# কবিতা ও গান

# পূরবী

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে



# शूबनी

#### পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলো আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মান্ত্যগুলি নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের বারনা নিল তুলি; তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু, নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়। তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে; নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের স্থধার রসে পুরে; অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বুস্ত-দোলায় দোলে.— গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে বন্দী থাকে নিবিভ প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যথন শেষে একে একে আপন জনে স্থ-আলোর অস্তরালের দেশে আঁথির নাগাল এডিয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ধাশেষের নির্বারিণী সম শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লাক্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়। তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাষ্কবেলায় তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,— वरन त जारे, "এर या रमथा, এर या ছোওয়ा, এर ভালো এर ভালো। এই ভালো আজ এ সংগমে কানাহাসির গঙ্গা-যমুনায় ঢেউ থেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়। এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসন্ধ সকল অঙ্গে মনে পুণা ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে। এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়, তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নৃতন প্রাতের আশায়।"

#### বিজয়ী

তথন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজ্ঞ নবথে
ছুটছিল বীর মন্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথবিপথে।
তথন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্তর কোন ক্লান্ত বায়ে;
বিহৃত্ধ-গান শাস্ত তথন আন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের কদ্রজ্ঞালায় উঠল জ্বলে,—

জ্বন্ধকারের উর্ধাতলে

বহিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দস্তভ্রে;

দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মৃথ্য ভ্রমর তারার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,

নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তা'রা, এই শিখাটাই গ্রুবজ্যোতির তারার সাথে

মৃত্যুহীনের দথিন হাতে

জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর হুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,

স্ক্ষকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে

নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে স্থাপন ভোগের দাসী।

ঐ বাব্দে রে ঘন্টা বাব্দে।
চমকে উঠেই হঠাং দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
ফকপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেনো;
মহেশ্বের বিশ্ব ধেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

#### পূরবী

শৃত্যে নবীন স্থা জাগে।

ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বাছে নৃতন দীপ্তিরতন তিমির-মধন শুত্ররাগে;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের স্থপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় হ্যালোকের, জয় আলোকের জয়।

#### মাটির ডাক

٥

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে যেদিন হাওয়া উঠত খেপে ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়, যেদিন দিকে দিগন্তরে লাগত পুলক কী মন্তরে কচি পাতার প্রথম কলকথায়, সেদিন মনে হত কেন ঐ ভাষারি বাণী যেন লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে; তাই অমনি নবীন রাগে কিশলয়ের সাড়া লাগে শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে। আবার যেদিন আশ্বিনেতে নদীর ধারে ফসল-থেতে স্থ-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায় নীল আকাশের কুলে কুলে সব্ব সাগর উঠত হলে কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়— সেদিন আমার হত মনে

ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন ভূলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

#### ŧ

কার কথা এই আকাশ বেয়ে ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে, বলে দিনে, বলে গভার রাতে, "যে-জননীর কোলের 'পরে জন্মেছিলি মর্ত-দরে, প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে, তাহার বক্ষ হতে তোরে কে এনেছে হরণ করে, যিরে তোরে রাথে নানান পাকে! ৷ বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।" শুনে আমি ভাবি মনে. তাই ব্যথা এই অকারণে, প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা, তাই বাজে কার করণ স্বরে— "গেছিস দূরে, অনেক দূরে," কী যেন তাই চোথের 'পরে ঢাকা। তাই এতদিন সকল খানে কিসের অভাব জাগে প্রাণে ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;

ফিরেছি তাই নানামতে নানান হাটে, নানান পথে হারানো কোল কেবল খুঁজে থুঁজে।

9

আজকে থবর পেলেম থাটি---মা আমার এই শ্রামল মাটি, অন্নে ভরা শোভার নিকেতন: 🕻 অভ্রভেদী মন্দিরে তার বৈদী আছে প্রাণদেবতার, ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন। এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে প্রভাতরবির শৃদ্ধ বাজে; আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে, এইখীনে সে পূজার কালে সন্ধ্যারতির প্রদীপ জালে শাস্ত মনে ক্লাস্ত দিনের শেষে। হেথা হতে গেলেম দূরে কোপা যে ইটকাঠের পুন বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে, তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা, ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা, আবর্জনা জমে উপার্জনে। যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁপায়, কিরি ধনের গোলকধাঁধায়, শৃক্ততারে সাজাই নানা সাজে: পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে, লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে, কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

8

याहे क़ित्त याहे मांग्रित तूतक, यां हे ज्ञान वांहे मुक्ति-श्रूरथ, रैंটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে, আজ ধরণী আপন হাতে অন্ন দিলেন আমার পাতে, ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে। আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে নি:খাসে মোর থবর আসে কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ, ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়, তার সাথে আর আমার চলায় আজ হতে না রইল ব্যবধান। যে-দৃতগুলি গগনপারের, আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়, আজ হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি, মাঠের ধারে পথতকর ছায়। কী ভূল ভূলেছিলেম, আহা, সব চেয়ে যা নিকট, তাহা স্থদ্র হয়ে ছিল এতদিন, কাছেকে আজ পেলেম কাছে— চারদিকে এই যে ঘর আছে তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

२० का बन, ১०२৮

### পঁচিলে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের শ্বরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রোক্তে-লেথা লিপিথানি
হাতে করে আনি',
দারে আসি দিল ডাক
প্রিশে বৈশাথ।

দিগস্তে আরক্ত রবি ;

অরণ্যের মান ছায়া বাব্দে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী ।

শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে

বনাস্তের ধ্যান ভক্ষ করে ।

রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,

যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে ।

এই দিন বংসরে বংসরে
নানা বেশে কিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম আমের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাং গুঙ্গপত্তে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মন্ত মেঘে
বন্ধইন বেগে।
আর সে একাস্তে আসে
মোর পাশে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার

স্বহন্তে সচ্ছিত উপহার—

নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পৈরে ভূবনের উচ্ছলিত স্থধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনস্ত সমৃদ্রের শব্ধ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্গলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ধের,
সে আজি মিলাল।
ভব্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্চুসি যেন রে
শৃশ্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রুণিত তন্ত্রীতে।

উদয় দিক্প্রাস্ত-তলে নেমে এসে
শাস্ত হেসে
এই দিন বলে আব্দি মোর কানে,
"অমান নৃতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন ভূমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ব-পল্লবের প্রন-হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
ভ্যামলের ব্কে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুথে।

সেই যে নৃতন তৃমি, তোমারে ললাট চুফি এসেছি জাগাতে বৈশাথের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নৃত্ন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেবের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্বারের প্রতি পলে পলে;
তরক্ষে তরক্ষে সিন্ধু যেমন উচলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নৃত্ন,
হ'ক তব জাগরণ
ভন্ম হতে দীপ্ত হতাশন।

হে ন্তন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজাটিকা করি' উদ্বাটন
স্বর্ধের মতন।
বসস্তের জয়ধ্যজা ধরি,
শৃশ্ব শাথে কিশলয় মূহুর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নৃতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উল্মোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অনস্তের অক্লান্ত বিশ্বয়।"

উদয়-দিগজে ঐ ভ্ৰ শব্ধ বাজে।
মোর চিত্তমাঝে

চির-নৃতনেরে দিল ডাক
পাঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাপ, ১৩২৯

#### সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত

বর্ধার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
মূলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যাৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আখিনে উৎসব-সাজে শরং স্থন্দর শুভ করে
শেখালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে ভোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্ররাতে জ্যোৎসার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শ্রুকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পূস্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ স্বন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজারেছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অক্সায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটল কুংসিত কুর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সতাবীর, তুমি স্কর্চোর, নির্মন,

করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে। সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে ভোমার আপন স্থর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে, কখনো মঞ্ল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অন্ধনতলে বর্ষা-বসস্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উপলে; সেধা ভূমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণি বিচিত্র রেখায় আলিম্পন; কোকিলের কুন্তরবে, শিধীর কেকায় দিয়ে গেলে তোমার সংগীত ; কাননের পল্লবে কুস্তমে রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধার-রাত্রি-অবসানে নি:শঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয় বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও ছন্দে ছন্দে নানাস্থত্তে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর, গ্রন্থি দিলে চিনায় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর, সত্যের পৃজারি।

আজো যারা জন্ম নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মৃতিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অফুক্ষণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্থনা ? বন্ধুমিলনের দিনে বারংবার।
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজ্জে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। স্থা, আজ হতে, হায়,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উন্তিবে মোর হিয়া তুমি আস নাই বলে, অকন্মাৎ রহিয়া রহিয়া করুণ স্মৃতির ছায়া মান করি দিবে সভাতলে আলাপ আলোক হাস্ত প্রচন্তর গভীর অঞ্জলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘূচিল চোখের
স্থলর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সন্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবস্থা বন্দনায় কোপায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নৃতন আনন্দগানে ? সে-গানের স্থর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমান্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরন্ভের মঙ্গুল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষপ্প মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের স্থরে মিলনের আসন্ধ অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে আযাড়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারিগানে নিশাস্তের নিজা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে অজানা পথের ডাক, স্থান্তপারের স্বর্ণরেথা ইক্ষিত করেছে মোরে। পুনং আজ্ব তার সাথে দেখা মেদে-ভরা রৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি ঝরে-পড়া কদক্ষের কেশর-স্ফান্ধি লিপিধানি তব শেষ-বিদারের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর নিজ হাতে কবে আমি, ওই ধেয়া পরে করি' ভর,

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্ররাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাথি-জাগা বসন্তপ্রভাতে;
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে; প্রাবণের
ঝিল্লিমন্ত্র-সদন সন্ধ্যায়; ম্থরিত প্রাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায় সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে, স্থথে ওঃথে চলেছি আপন মনে ; তুমি অন্থরাগে এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিথানি লয়ে হাতে মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে। আজ তুমি গেলে আগে; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন তোমা হতে গেল থসি, সর্ব আবরণ করি লীন চিরস্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহুর্তের মাঝে। গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা স্থগম্ভীর বাজে অনস্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায় ছুটেছে রূপের বক্তা গ্রহে স্থর্যে তারায় তারায়। সেপা তুমি অগ্রন্ধ আমার; যদি কভু দেখা হয়, পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয় কোন্ছন্দে, কোন্রূপে ? যেমনি অপূর্ব হ'ক নাকো, তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাথ ধরণীর ধৃলির স্বরণ, লাজে ভয়ে হু:খে সুখে বিব্দড়িত,—আশা করি, মর্তাজন্মে ছিল তব মুখে যে-বিনম্র ন্নিগ্ধ হাস্ত্র, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা, সহজ্ব সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শাস্ত কপা, তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা অমর্ত্যলোকের ছারে,—ব্যর্থ নাহি হ'ক এ কামনা।

#### শিলঙের চিঠি

बैमजी (माजना (मबी ও बैमजी निननी (मबी कना) मेहार

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেমেছিলে মোর কাছে, ভাবছি বলে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে। তব্রুণ বেলায় ছিল আমার পশ্য লেখার বদ-অভ্যাস, মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস, কিছু না হ'ক 'লঙ্ফেলো'দের হব আমি সমান তো, এখন মাখা ঠাগু। হয়ে হয়েছে সেই ভ্ৰমান্ত। এখন শুধু গছ লিখি, তাও আবার কদাচিং, আসল ভালো লাগে থাটে থাকতে পড়ে সদা চিং। যা হ'ক একটা ব্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে. শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে: সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো, নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাধার ইচ্ছে তো। তাই বসেছি ভেম্বে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে, "কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও, ধাঁ করুকে ভাবছি যদি তোমরা চুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে গরজ ক'রে আসতে কাছে, কিছু তবু স্থর পেতে। সেদিন যথন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক. বর্তমানের স্থবৃদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক, তথন যদি বলতে আমার লিখতে পরার মিল করে. লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল-পিল ক'রে। পঞ্জিকাটা মান না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই ? লগ্নটি সব বইয়ে দিবে আৰু এসেছ অক্ষণেই। যা হ'ক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে, কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্করেতে।

শিলংগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না হয় তাই হবে, উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে,— মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো; তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গমি যখন ছুটল না আর পাধার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছারা অরণ্যে
প্রান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।"
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘূরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিঃখাসে তার বিষ নাশে আর অবল মায়্রষ বল লভে।
পাধর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
দার্জিলিঙের ভুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত।
মোদের পারে বাদল মেবের নেই ততদুর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাকে চল্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ার ধবন পাইন-পাতার গন্ধ বয়;
বেল আছি এই বনে বনে, যখন-তবন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, নিষ দিয়ে ধার ব্লব্লি।
ভালো লাগে ছুপুরবেলার মন্দমধুর ঠাগুটি,
ভোলার রে মন দেবদার্ক-বন গিরিদেবের পাগুটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখার শৈলবুকে শস্ত্র-বেতের থাক কাটা

ভালো লাগে রেফি যখন পড়ে মেম্বের ফন্দিতে. রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে। নয় ভালো এই গুর্পাদলের কুচকাওয়াজের কাওটা. তা ছাড়া ঐ ব্যান্ত্রপাইপ নামক বাগড়াওটা। ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম. গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বকের মধ্যে ধরধরম। আর ভালো নয় মোটরগাভির ঘোর বেস্থরো হাক দেওয়া, নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া। তা ছাড়া সব পিশ্ব মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি, কখনো বা খাওয়ার দোবে রূপে দাঁড়ায় পিতাদি, এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা यः मामान्य छेलज्ञरवद नाई वा निलाम कर्नछ।। দোষ গাইতে চাই যদি ভো তাল করা যায় বিন্দকে . মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে। আমার মতে জগংটাতে ভালোটারই প্রাধান্য.— মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতার। বর্ণনাটা ক্লান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি, আছে চারের নেমস্তর, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভ্ লিখবে পরের করমাশে রবীক্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে। তথাপি এই ছল্দ রচে করেছি কাল নই তো , এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পইড,—তোমরা ত্জন বরসেতে ছোটোই হবে বোধ করি, আর আমি তো পরমায়্র বাট দিয়েছি শোধ করি। তব্ আমার পক কেশের লখা দাড়ির সম্রমে আমাকে যে ভয় কর নি ত্র্বাসা কি বম ভ্রমে, মোর ঠিকানার পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত, কবিভাতে লিখতে চিঠি হকুম এল লম্ফিড,

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ব হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আন্দো আছে কম রয়সের রঙ্গিমা
জ্বার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বৃদ্ধি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "থাবার এল" আমার কি তার হঁশ আছে ?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজ্ক তো,
ভূলেই গেলাম লিথতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি, "হে আ্আারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোটো ঘুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

জিংভূমি, শিলং ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

#### যাত্রা

আখিনের রাজিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকুলের
উংসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রবাপ্প-কুহেলিতে দিগস্তের চক্ষ্ ছলছল,
ধরিত্রীর আর্ডবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তব্ ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে উর্ম্বপানে চায়, দেখে অন্ধণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ খেলের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

পরে, এতক্ষণে বৃঝি
তারা ঝরা নির্মারের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গোছে সাত ভাই চম্পা; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ; দিয়ধুর বেণুতে বেণুতে

বেব্ছেছে ছুটির গান ; ভাটার নদীর ফেউগুলি মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে উর্ধে বাছ তুলি' উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-ছাওয়া ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুজনেশা-পাওয়া: বাজায় অশাস্ত ছন্দে তাল পলবের করতাল, ফুকারে বৈরাগামন্ত্র; স্পর্নে তার হয়েছে মাতাল প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কালের মঞ্জরী, কাঁপে তারা ভরকুঠ উৎকণ্ঠিত স্থাবে—বলে, "বৃস্থবন্ধহারা যাব উদ্ধামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে, রিক্তবৃষ্টি মেষ সাথে, স্বষ্টছাড়া ঝড়ের বাতাসে, ষাব, ষেধা শংকরের টলমল চরণ পাতনে জাহ্বীতরক্ষত্র-মুধরিত তাওব-মাতনে গেছে উড়ে জ্বটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল, কক্ষ্যুত ধুমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জল আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে নিৰ্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উদ্ধাপিও বারে, ক**ন্ট**কিয়া তোলে ছায়াপ**ণ**।"

ওরা ডেকে বলে, "কবি, সে তীর্থে কি ভূমি সঙ্গে যাবে, যেথা অন্তগামী রবি সন্ধ্যামেবে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়, যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জ্বায় সাজার অন্তিম অর্গা; যেথায় নিঃশব্ধ বেণু 'পরে সংগীত শুক্তিত থাকে মরণের নিশুক্ক অধরে।"

কবি বলে, "ষাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে বেপানে সে চিরস্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঞ্চণে মৃত্যুদ্ত নিরে গেছে আমার আনন্দলীপগুলি, বেধা মোর জীবনের প্রত্যুবের স্থগন্ধি শিউলি মাল্য হয়ে গাঁধা আছে অনস্তের অঙ্গদে রগুলে, ইক্সাণীর স্বর্ম্বর-বর্মাল্য সাধে; দলে দলে

#### পূরবী

ষেধা মোর অক্কতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অন্ধনদারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগদ্ধ-লুদ্ধ ধেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের ছর্ভিক্ষ ছাড়ি।
আমি তব সাধি,
হে শেক্ষালি, শরং-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর স্কৃচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ভালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর ছোমানলে।"

৫ আখিন, ১৩৩০

#### তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনা-রসে উচ্চল আমার দিনগুলি, হে কালের অধীশ্বর, অন্তমনে গিয়েছ কি ভূলি, হে ভোলা সন্মাসী।

চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুকমঞ্জরী সাথে শুক্তের অকুলে তারা অযন্ত্রে কোল কি সব ভাসি ?

আখিনের বৃষ্টিহার৷ শীর্ণগুল মেঘের ভেলায় গেল বিশ্বতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় নির্মম হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিক্ল ক্ষটাক্রালে খেত রক্ত নীল পীত নানা পূম্পে বিচিত্র সাঞ্চালে, গেছ কি পাসরি।

দক্ষ্য তারা ছেসে ছেসে ছে ভিক্ক, নিল শেষে তোমার ভম্ক শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁপরি। গছভাবে আমন্থর বসস্তের উন্মাদন-রসে ভবি' তব কমগুলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে মাধুর্যরভসে।

দেদিন তপস্থা তব অকম্মাৎ শৃন্থে গেল ভেসে গুৰু-পত্ৰে ঘূৰ্ণ-বেগে গীত-ব্লিক্ত হিম-মক্লদেশে, উত্তরের মুখে।

তব ধ্যানমন্ত্রটিরে আনিল বাহির তীরে পুষ্পার্মন্ধ লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়্র কৌতুকে।

দে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা, দে-মন্ত্রে নবীনপত্তে জালি দিল অরণ্যবীধিকা শ্রাম বহিন্দিখা।

বসম্ভের বস্থাস্রোতে সন্নাসের হল অবসান ;
জাটল জটার বন্ধে জাহ্বীর অশ্র-কলতান শুনিলে তন্মর।

> সেদিন ঐশ্বৰ্য তব উন্মেষিল নব নব

অন্তরে উদ্বেদ হল আপনাতে আপন বিশার।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার, আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি স্থধার বিশের ক্ষ্ধার।

সেদিন, উন্মন্ত তুমি, যে-নৃত্যে ক্ষিরিলে বনে বনে সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিম্থ ক্ষণে ক্ষণে তব সঙ্গ ধ'রে।

ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্ন-চোখে নিত্য-নৃতনের লীলা দেখেছিমু চিন্ত মোর ভ'রে। দেখেছিত্ব স্থানের অন্তর্লীন হাসির রন্ধিনা, দেখেছিত্ব লক্ষিতের পুলকের কুন্তিত ভঙ্গিনা, রূপ-তরন্ধিনা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অন্ধনে ?

অগীত সংগীতধার, অশ্রুর সঞ্চয়ভার অয়ত্নে লুক্টিত সে কি ভগ্নভাত্তে তোমার অঙ্গনে ?

তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধৃলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাধীর নিঃস্বাসে কি উঠিছে আকৃলি
লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া নিগৃঢ় ধ্যানের রাত্তে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া রাথ সংগোপনে।

তোমার জ্ঞায় হারা গঙ্গা আজ্ঞ শান্তধারা, তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি স্থপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্থনিছে যত দুরে দিগস্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাধাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে, দিন-ধেন্থ ফিরে আদে গুরু তব গোষ্ঠগৃহমাঝে, উৎকণ্ঠিত বেগে।

নির্জন প্রাস্তরতলে আলেয়ার আলো জলে, বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা মুগান্তের মেছে। চঞ্চল মৃহুর্ত যত অন্ধকারে ছঃসহ নৈরাশে নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপস্থার নিরুদ্ধ নিংখাসে শাস্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্থা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান চঞ্চলের নৃত্যশ্রোতে আপন উন্মন্ত অবসান তুরস্ক উল্লাসে।

বন্দী ধোবনের দিন
আবার শৃত্ধলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছাদে।

বিজ্ঞোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন, বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন, তারি সম্ভাষণ।

তপোভন্ত আমি মহেক্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী, স্বর্গের চক্রাস্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে।

ত্র্জরের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা, উদ্ধামের উত্তরোল বাচ্চে মোর ছন্দের ক্রন্দনে। ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী, কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতৃহল-কোলাহল আনি

মোর গান হানি।

হে গুৰু বৰ্ষণারী বৈরাগী, ছলনা জানি পব, ফুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব চন্দরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দশ্ম করে বিশুশ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে। বারে বারে তারি তুণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অক্সমনা, নৃতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তত্বংখদাহে।
ভগ্নতপস্থার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতত্ত্বে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্বশানের বৈরাগ্যবিলাসী, দারিস্ত্রের উগ্র দর্পে থলথল ওঠে অট্টহাসি দেখে মোর সাক্ষ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আনে,
উমার কপোলে লাগে শ্বিতহাল্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুশামাল্যমান্দল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ধির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গিদল রক্ত-আঁখি দেখে তব শুভ্রতন্ত্ রক্তাংগুকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রাতঃস্থাকটি।

> ष्यश्चिमाना श्राटक् भूटन याभवीवबदीम्टन,

ভালে মাথা পুশারেণু, চিতাভন্ম কোথা গেছে মুছি।
কোতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে হাস্তে মন্ত্রিল বাঁশি স্থলরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কাতিক, ১৩৩৽

#### ভাঙা মন্দির

۲

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড় শৃক্ত তোমার অঙ্গনে, জীৰ্ণ হে তুমি দীৰ্ণ দেবতালয়। অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল পুষ্প প্রদীপে চন্দনে, যাত্রীরা তব বিশ্বত-পরিচয়। সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে, ফান্ধনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে वनकूनमन के अन (भरत्र छिल्लाटम हाजिसादा। দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান শুক্তে জাগায় বন্দনাগান, কী ধেয়াতরার পায় সন্ধান আসে পৃথীর পারে ? গন্ধের থালি বর্ণের ডালি আনে নির্জন অঙ্গনে, कौर्न ए जूमि मौर्न (मवजानग्र, বকুল শিমুল আকন্দ ফুল কাৰ্কুন জবা রঙ্গনে প্রক্রিক্তরক তুলে অহরময়।

ર

প্রতিম! না হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না হয় শৃ্মতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না হয় ধুলায় হল লুঞ্জিত

আছিল বে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লক্ষা ভয ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,

নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি হেরিয়া হাসিছে ক্লেহে। বাতাসে পুলফি আলোকে আকুলি আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,

নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেছে।

স্থন্দর এসে ঐ হেসে হেসে

ভরি দিল তব **শৃগ্য**তা, জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।

ভিত্তিরক্ত্রে বাজে আনন্দে

ঢাকি দিয়া তব ক্ষ্ণতা

রূপের শব্ধে অসংখ্য জয় জয়।

•

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে

যত সন্ধাসী-সক্ষনে,
জীন হে তুমি দীন দেবতালয়।
নাই ম্থরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিধি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।

পূজার মঞ্চে বিহক্ষণ কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল, তাই তো হেথায় জীববংসল আসিছেন ফিরে ফিরে। নিত্য সেবার পেরে আরোজন তৃপ্ত পরানে করিছে কুজন, উৎসবরসে সেই তো পূজন জীবন-উৎসতীরে। নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা গেল সন্ধ্যাসী-সক্জনে,

সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,—
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
শ্বলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়॥

माष, ১०००

#### আগমনী

মাধের বৃকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বৃকিতে পার তুমি ?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি ?
তিক জরা পূজা-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিধিল মছর;

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে, পায়ের ধ্বনি নাছি।

"কে এল" বলি ভরাসি উঠে শীতের সহচর।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্মবিয়া ধরধর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাথে

"শোনো গো, শোনো শোনো।"
ভামা না জানে প্রভাতী-গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মৃত্যুত্ত
আপন মনে কুহরে কুত
ব্যধায় ভরা বাণী।
কপোত বৃঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

আমের বোলে কী কলরোলে স্থবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছাসে।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
ধ্যাপার মতো কহিছে কারে
"বলো তো কী-ষে করি ?"
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি জানিস তাহা না কি ? বিভিন্ন যত মেদের মতো কী বার মনে ভাসি কেন যে থাকি থাকি ? অব্ঝ তোরা, তাহারে বৃঝি
দ্বের পানে ফিরিস খুঁজি;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,

প্রাণের মাঝে চাহিদ না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনকটাপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো স্ দিয়েছে তারি সাড়া।

> সহসা বনমল্লিকা যে পেয়েছে তারে আপন মাঝে, ছুটিয়া দলে দলে

"এই ষে তুমি, এই ষে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব আপন মাঝধানে,

তাই এ শীতে জাগাল গীতে বিপুল কলরব

দ্বিধাবিহীন তানে।

ওদের সাথে জাগুরে কবি,

হংকমলে দেখ সে ছবি,

ভাঙুক মোহঘোর।

বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নব রবি, বাজুরে বীণা বাজু।

গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ রে ত্লে কবি,

ফুরাল তোর কাঞ্চ।

विनाय नित्य यावात्र कारम

পছুক টান ভিতর বাগে, বাহিরে পাস ছুটি।

প্রেমের ভোরে বাঁধুক ভোরে বাঁধন যাক টুটি॥

मान, ১०००

# উৎদবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন-স্থের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হুংস্পাননে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাম্পাকুল অঞ্চণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-স্থের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে

দ্র বিরহের দীর্ঘশাস ;
উষার সীমস্তে লেথা

উদয়-সিন্দূর-রেখা

মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আন্ত্রের মৃকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী স্কর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর ;
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফান্ধনের মর্মে করে বাস,

দূর বিরহের দীর্ঘশাস।

দিগস্তের স্বণদ্বারে কতবার বারে বারে

এসেছিল সোভাগ্য-লগন।

আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বস্করা,

হেসৈছিল প্রভাত-গগন।

কত না উৎস্কে-কুকে পথপানে ধাওয়া,

কত না চকিত-চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসস্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,

এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের স্থরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে;
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিশ্ধ অবকাশ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাধায়,
কাপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাধায়,
সোতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকুলে • আলোচ্ছায়া তুলে তুলে
চলে নিত্য অঞ্চানার টানে ।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে শুরুতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শর্মা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনস্তের পানে
চলে নিত্য অঞ্চানার টানে ?"

যার যাক, যার যাক, আপুক দ্রের ভাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে .সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হদয়-নন্দন।
মূহুর্তের নৃত্যক্তন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মন্ত হয়ে বাজায়ে মাদল,
আনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফাস্কন, ১৩৩০

## গানের দাজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লও গো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

যে থাকে মনে স্থপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কুলে
সে বৃঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
স্থরের ফুলে গদ্ধধানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে,
সে ফুল বৃঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, স্থী দিয়েছে ও কি
ত্থের কাঁদা ত্থের হাসি,
ত্রাশাভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান-গাহনি ?
বিপুল ব্যথা কাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
প্রান্মন-দাহনি,—
দেখো তো ডালা, সে শ্বতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি ?

ভেকেছ কবে মধুর রবে

মিটালে কবে প্রাণের ক্থা

তোমার করপরকে,

সহসা এসে করুণ হেসে

কথন চোখে ঢালিলে স্থা

ক্ষণিক তব দরশে,—
বাসনা জাগে নিভূতে চিতে

সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে;

সকল তারে করো সে।
গানের সাজি থোলো গো আজি

করুণ করপরণে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
স্থরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্থপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে বরুক তবে
অমৃতময় মরণে
কাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে॥

কান্ধন, ১৩৩০

# नीनामिक्रिमी

ত্যার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসন্ধিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দ্বে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা স্থরে—
বাজাইলে কিন্ধিণী।
বিশারণের গোধৃলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসস্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে দে কি সব কাজ, স্থী,
ভূলাদ্বেছ বাবে বাবে।
বন্ধ তৃয়ার খুলেছ আমার
কন্ধ-কংকাবে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে

ঘূরে ঘূরে যেত মোর বাতারনে এসে,

কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,

কভু নবমেঘভারে।

চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে

ভূলায়েছ বারে বারে।

নদী-কৃলে কৃলে কলোল তুলে
গিয়েছিলে ভেকে ভেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষালেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেদের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অক্তমনায়।
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ভেকে ভেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ-বেলা
কাজের কক্ষ-কোনে ?
সাধি খ্ৰিতে কি কিরিছ একেলা
তব ধেলা-প্রালণে ?
নিয়ে বাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
মরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অবাত্রা-পথে বাত্রী বাহারা চলে
নিক্ষ্য আরোজনে ?
কাজ ভোলাবারে ক্ষেরা বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোনে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাঞ্চি ?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উংস্থক বেদনাতে,
কলগুলিত মৌমাছিদের সাথে
পাথায় পুষ্পধ্লি।
আবার নিভূতে হবে কি রচিতে
মানসপ্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—

সারা হয়ে এল দিন।

বাজে প্রবীর ছন্দে রবির

শেষ রাগিণীর বীন।

এতদিন হেথা ছিম্ম আমি পরবাসী,

হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,

আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নি:খাসি

গানহারা উদাসীন।

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,

সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীপ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বৃঝি হবে খোঁজার্থ জি
অমাবস্থার পারে ?
মালতীলতার যাহারে দেখেছি প্রাতে,
তারার তারার তারি লুকাচুরি রাতে ?
স্বর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে ?

দিনের ত্রাশা স্পনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—

চিনি যে তোমারে চিনি।

চোথে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,

হে গোপন-রন্ধিণী ?

নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে

তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,

তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে

হে রস-তরন্ধিণী!

হে আমার প্রিয়, আবার ভূলিয়ো,

চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাস্কন, ১৩৩০

## শেষ অৰ্ঘ্য

যে-তারা মহেক্সকণে প্রত্যাববেলার
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে নিথিলের আনন্দমেলার
নিয়কণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল; দিল আনি
ইক্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলার
প্রাণের প্রান্তণে; যে স্থানরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অন্থলি-পাতে তক্রাযবনিকা
সহাস্থে সরায়ে দিল, স্বপ্লের আলসে
টোয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হয়ষে
প্রথম ত্লারে দিল রূপের মণিকা;
এ-সন্ধ্যার অন্ধনারে চলিছ খুঁজিতে,
সঞ্চিত অঞ্চর অর্থ্যে তাহারে পূজিতে।

# বেঠিক পথের পথিক

বৈঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার কচিং হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশ্ব-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোধের আগায়
কিসের স্থপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গুডীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরান হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্থপন যে।
কী চাই, কী চাই, স্থর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় থেলায় কোন্ অবেলায় হঠাৎ মিলন রে। স্থের ত্থের ত্যের মেলায় ফন কেমন করে। বঁধুর বাছর মধুর পরশ কায়ায় জালায় মায়ার হুরুষ, তাহার মাঝার সেই অচেনার চপল অপন যে, কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বুলাই
অরপ দোলায় রূপেরে তুলাই
আঁথির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্থপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাস্কন, ১৩৩০

# বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
দেখা তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি ?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জ্ঞানি,
দেখেছ কি মোর দ্রে-ষাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর জাঁথি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াবি বকু মম ?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাথি, কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি ? বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া, রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া, চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া যেত মোরে ডাকি ডাকি। সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে গান ভাসাতেম সহজ স্মথের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাথি,
কাছে এসেছিস্থ ভূলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ স্থথে
সারা আকাশের ছিম্থ যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কোতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
ভামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাধি,
দূরে চলে এক্ল, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেদ রহে না কি মোরে চাহি ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁথিজল যায় নি কোধাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাধি, আর বার তারে ফিরিয়া ভাকিবে না কি ? যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে, ধরার খুশিতে আছে সে সকল খানে; আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে তোমার গানের রাধি। আবার বারেক ফিরে চিনে লও যোরে, বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি, সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি ? পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার, থেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার, শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার স্থরের স্থরার দাকী। আর কিছু নই, তোমারি গানের দাধি, এই কথা জেনে আস্ক ঘ্মের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাথি,
মৃক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদাবেলে,
খ্যাতির মৃকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাথি
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'বে
চলে যাই গান হাঁকি'।
বেণ্পল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধ্লি-খনে॥
ফান্তন, ১০০০

## **শাবিত্রী**

ঘন অশ্রবাপে ভরা মেঘের তুর্বোগে খড়গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সুর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মথানি
দেখা দিক্ ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রভাষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে-চ্ম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছুসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে-চ্ম্বন লেগে
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিশ্বত।
সে চ্ম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজ্বানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিশ্বিত।

তোমার হোমারি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিত্র স্থান্তর কুলে যে-বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধবংস করি তম,
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রক্ষে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্বারে কলোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি জীবনহিল্লোল॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, স্থরের তরণী;
আন্থলোত-মূখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আখিনের রোক্ত সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফ্রিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেকালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎস্ক আলোক।
তরক্ষহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিশ্ময়ে প্রিত
করে মুঝ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর শুগু-প্রাণে ?
তোমার দ্তীরা আঁকে ভ্বন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মূহুর্তে সে ইক্সজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মূহে ধার সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকালা ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত প্রবে,
শ্রাবণ-বর্ধণে;
যোগ দিক নির্মরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপল্বর্ধণে।
ঝঞ্জার মদিরামন্ত বৈশাথের তাগুবলীলার
বৈরাগী বসস্ত ধবে আপ্নার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়, চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে জাগিল মূর্ছনা। আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে চঞ্চল উন্মনা।

জানি না কী মন্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী ধেযে যায় অশুমনে শৃশুপথে হয়ে বিবাগিনী,

লয়ে তার ডালি।

সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী 'আলোর কাঙালি ?

দাও, খুলে দাও দার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শাস্তি-অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমস্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার মিশ্ব ভালে।
দিনাস্ত-সংগীতধ্বনি স্থগন্তীর বাজুক সিন্ধুর
তরক্ষের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

# পূৰ্ণতা

5

ন্তৰুৱাতে একদিন

নিজাহীন

আবেগের আন্দোলনে তুমি

বলেছিলে নতশিরে

অশ্রনীরে

ধীরে মোর করতল চুমি---

"তুমি দূরে যাও যদি,

নিরবধি

শৃক্তার সীমাশৃক্ত ভারে

সমস্ত ভূবন মম

যক্তময

কক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।

আকাশ-বিন্তীৰ্ণ ক্লান্তি

সব শাস্তি

চিত্ত হতে করিবে হরণ,—

নিরানন্দ নিরালোক

ন্তৰ শোক

মরণের অধিক মরণ ॥"

ર

ভনে, ভোর মুখখানি

বক্ষে আনি

বলেছিম্ন তোরে কানে কানে,—

"जूरे यपि याम मृदद

তোরি স্থরে

বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে

ঝলিয়া উঠিবে নিতা,

মোর চিত্ত

সচকিবে আলোকে আলোকে।

বিরহ বিচিত্র খেলা

সারা বেলা

পাতিবে আমার বক্ষে চোথে।

তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,

मृद्य शिद्य

মর্মের নিকটতেম দ্বার,—

আমার ভূবনে তবে

পূৰ্ণ হবে

তোমার চরম অধিকার॥"

9

ছজনের সেই বাণী

কানাকানি,

শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা;

রজনীগন্ধার বনে

ক্ষণে ক্ষণে

বহে গেল সে বাণীর ধারা।

তার পরে চুপে চুপে

মৃত্যুদ্ধপে

মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখাওনা হল সারা,

স্পৰ্হারা

**সে অনম্ভে** বাক্য নাহি আর

তবু শৃশু শৃশু নয়,

ব্যধাময়

অগ্নিবাম্পে পূর্ণ সে গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে স্পষ্ট করি স্বপ্নের ভূবন ॥

হারুনা-মারু জাহাজ, ১ অক্টোবর, ১৯২৪

# আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
দে নারী বিচিত্র বেশে মৃত্র হেসে খুলিয়াছে দ্বার

দে নারী বিচিত্র বেশে মৃত্ হেসে খুলিয়াছে দ্বার পাকিয়া পাকিয়া।

দীপধানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি চিনেছে আমারে।

তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে #

সহস্রের বক্তাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেনে।
নিজেরে হারায়ে কেলি অস্পটের প্রচ্ছন্ন পাধারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিশ্বতির
তমসার মাঝে
কোধা হতে অকশ্বাং কর মোরে খুঁজিয়া বাহির

তব কঠে মোর নাম বেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুগ্ডির কুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

তাহা বুঝি না যে।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

নিঃশব্দচরণে উষা নিথিলের স্থপ্তির হ্রারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুঠনের অস্তরাদে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া জ্বাসে,
শৃশ্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মৃক্তহন্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে রচিতেছে গান আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নগনে করিছে আহ্বান। তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে. ব্যামাঞ্চিত তৃণে ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ভূটে চারিধারে বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিক্ষ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গঙ্কে রূপে রঙ্গে আপনার দৈল যায় ভূলি
পত্রপৃশ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মৃষ্টি খুলে,
রিক্ষতারে টুটি

#### রবীক্র-মচনাবলী

রহন্ত সমূদ্রতল উন্মধিরা উঠে উপকৃপে রত্ব মৃঠি মৃঠি॥

তুমি সে আকাশস্ত প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দৃতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাওে গুপু আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
সেবতার ক্ষে কেলা তাহারি সন্ধানে ক্ষি নাবী

দেবুতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে ভূমি, নারী, ছ-বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল বেদনার বেগে ,

মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল নেচে ওঠে জেগে।

স্থপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস দীপ্তির রূপাণে ;

বীরের দক্ষিণ হস্ত মৃক্তিমন্তে বজ্ঞ করে বশ, অসত্যেরে হানে॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদ্র পদধ্বনি লাগি, আপনার মনে,

বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জ্বাগি, নির্জন প্রাক্ষণে।

দীপ চাহে তব শিধা, মৌনী বীণা ধেরায় তোমার অঙ্গুলি-পরশ।

তারার তারার থোঁজে তৃষ্ণার আত্রর অন্ধকার সক্ত্যধারস ॥ নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে চরম আহ্বান ? মনে জানি, এ জীবনে সান্ধ হয় নাই পূর্ব তানে

মনে জানি, এ জীবনে সা<del>ল</del> হয় নাই পূৰ্ণ তানে মোর শেষ গান ।

কোপা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্ণমণি আমার সংগীতে ?

মহানিন্তক্কের প্রান্তে কোধা বসে রয়েছ, রমণী, নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বক্স হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো

আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অস্তরে বহি জালো,
হে কালবৈশাধী।
অশ্রুভারে ক্লাস্ত তার তক্ষ মুক অবরুদ্ধ দান

কালো হয়ে উঠে। বক্সাবেগে মৃক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ, সব লও লুটে ॥

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি ; দিগস্ত অঙ্গন হয়ে যাবে স্থির।

বিরহের শুশ্রতায় শৃত্যে দেখা দিবে চিরস্তন শাস্তি স্থগন্তীর।

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ, সর্বশেষ ক্ষতি;

হৃংথে সুধে পূর্ণ হবে অরপ-স্থন্দর আবির্ভাব, অশুদ্ধতি জ্যোতি॥

ওরে পান্ব, কোণা তোর দিনান্তের ধাত্রাসহচরী ? দক্ষিণ-পবন বছক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের প্রত্নর মর্থরি';
নিকুঞ্জভবন
গল্পের ইন্সিত দিয়ে বসস্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে ডার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে আজিও না চিনি।

সন্ধ্যারতিলয়ে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে শেষ পূজারিনী ?

কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে . জাগায়ে দিলে না

তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে দিনের অচেনা॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেজের থালি
নিতে হল তুলে।

রচিয়া রাথে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ভালি মরণের কুলে ?

সেখানে কি পুষ্পাবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা

প্রভাতী ভৈরবী ॥

হাকনা-মাক জাহাজ,

১ অক্টোবর, ১৯২৪

### পূরবী

# ছবি

ক্ষ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শাস্ত সিম্নুব্কে
তরী চলে পশ্চিমের মূখে।
আলোক-চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।

দিগস্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনাস্তের মোহ,
স্থাস্তের শেষ সমারোহ।
উর্দ্ধে থায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।

যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূল্য সাঘান্তের বৈরাগ্য-নিঃশ্বাস।
বর্গস্থ্যে ক্লাস্ত কোন্ দেবতার বাশির পূরবী
শৃত্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে থাবে ঘ্টে,

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া, এমনি চঞ্চল মায়া জীবন-অম্বরতলে; তুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা

উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে।।

চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রাস্তরে মরীচিকা। তার পরে দিন যায়, অন্ত যার রবি;

যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি। তুই হেণা কবি,

এ বিখের মৃত্যুর নিঃখাস

আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ ২ অক্টোবর, ১৯২৪

## লিপি

ছে ধরণী, কেন প্রতিদিন
ছপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্গে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত স্থরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে।

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাম্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
আমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁথির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিশায় তব জাগিল তথনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রখননি
উচ্চুসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোলাসে উদ্বোধিল নৃত্যমন্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্চা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনাস্তরে।।

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিশ্বর এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়। তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধৃলি তৃণে তৃণে কণ্ঠ তৃলি উধ্বে চেয়ে কয়— জয়, জয়, জয়।

সে বিশ্বয় পুল্পে পর্নে গদ্ধে বর্নে ফেটে ফেটে পড়ে; প্রাণের তুরস্ক ঝড়ে,

> ন্ধপের উন্মন্ত নৃত্যে, বিশ্বময় ছড়ায় দক্ষিণে বামে স্বজন প্রলয় ; সে বিশ্বয় স্থাথে তুঃথে গার্জি উঠি কয়,—

> > জয়, জয়, জয় ॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনস্ত ব্যবধান ;
উর্ধে হতে তাই নামে গান ।
চিরবিরহের নীল পত্রথানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখ,
শ্রাম আচ্ছাদনে ঢাক ;

বাক্যগুলি পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,---

মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভূত গোপনে; পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে বন্দী কর তারে:

তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁথির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে রাথ তারে ভরি:

সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পশ্লবে মর্মার, সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;

মধ্যাক্ষে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্বারে॥

বিরহিণী, সে-লিপির ষে-উত্তর লিখিতে উন্মন। আজো তাহা সান্ধ হইল না। যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ক্ষেল; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হুরে থাকে;
অবশেষ একদিন জ্ঞলজ্জটা ভীষণ বৈশাথে
উন্মন্ত ধুলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিস্তোহের অসস্ভোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নৃতন আগ্রহে লেখ নৃতন ভাষায়।

যুগযুগান্তর চলে যায়।।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব স্মন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইন্ধিত তব, বসনপ্রান্তের ভন্দীথানি
অন্ধিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগস্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পভুক নিঃখাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিছিণী,

মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি.

ওপো বিরছিণী।।

দর হতে আলোকের বরমান্য এসে
থসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অঞ্চজলে
উৎকণ্ঠিত আকাজ্জায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের স্থধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেথেছ, বস্থধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষ্ধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর স্থরে হ'ক জ্ঞালামন্মী।

হারুনা-মারু জাহাজ ৪ অক্টোবর, ১৯২৪

### ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, শুদ্ধ তব নীল ঘবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগাস্তরে,
গোধ্লিবেলার পাস্থ জনশৃত্য এ মোর প্রাস্তরে,
লয়ে তার ভীক্ন দীপশিখা।
দিগস্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিছ্ন গেছি ভূলে; ভেবেছিছ্ন পদচিক্তুলি পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশাসী ধূলি। আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার; দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি শ্বপ্রে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দের তেউ তুলি॥ বিরহের দৃতী এসে তার সে ন্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাধিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ড বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধান্ত-থেমে-যাওয়া বাণী॥

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই জ্রন্থ আঁথি, স্থানিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্থ নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুঠন।
চিরকাল স্থপ্রে মোর খুলি তার সে অবগুঠন॥

হে আত্মবিশ্বত, যদি ক্রত তুমি না যেতে চমকি, বারেক কিরায়ে মৃথ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি, তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায় তুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়। তা হলে পরমলগ্রে, সখী দে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি॥

হে পাশ্ব, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুকুর্তথানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি ব্ঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ?

ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ? কথা ছিল ভ্ৰধাবার, সমন্ব হল যে অবসান।।

গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে স্বপ্লের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে সংশন্ধ-মোহের নেশা ;—সে মূর্তি কিরিছে কাছে কাছে আলোতে আঁথারে মেশা,— তবু সে অনস্ক দূরে আছে মারাচ্ছন্ন লোকে।
আচনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

খোলো খোলো হে আকাশ, শুদ্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব দেধার আমি যেধা হতে আসে ক্ষণতরে
আখিনে গোধূলি আলো, যেধা হতে নামে পৃথী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্হ-যুথিকা;
যেধা হতে পরে ঝড় বিত্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।।

হারুনা-মারু জাহাজ ৬ অক্টোবর, ১৯২৪

### খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
থেলার সাধি!
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শৃত্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদাবনের খেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্তু-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি ॥

হারিয়ে-কেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বৃঝি
লুকোচুরির ছলে ?

বনের পারে আবার তারে কোধার পেলে থুঁজি
ভকনো পাতার তলে ?
যে-স্থর তুমি শিধিয়েছিলে বদে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাদে,
দে আজ ওঠে হঠাং বেজে বুকের দীর্ঘাদে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-স্থর ক্ষণে ক্ষণে ত্রস্ত বাতাদে

শুকনো পাতার তলে।

মোর প্রভাতের ধেলার সাধি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফ্লে।
আন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
একি পথের ভূলে ?
বকুলবীধির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই ধেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ?
সেই সাজি তার দধিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ তুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভূলে॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো থেলার গুরু,
কেমন থেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের গুরু,
ডেমনি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব খাপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
স্থপন-মগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
ডেমনি হব সারা॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক ?
সকল চিস্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাক ?
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাক॥

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাধি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীধিনীর ভন্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ব হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

হারুনা-মারু জাহাজ ৭ অক্টোবর, ১৯২৪

## অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, স্নান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি ষেই ধূলায় হবে ধূলি,
সন্ধিনীহীন পাথি যথন গান যাবে তার ভূলি
হয়তো ভূমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
ভকনো পাতা ঝরা ফুলের পথে॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নৃতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্ মধুরের ভাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথার ভেসে;
মনের ভূলে ভেবেছিলাম তুমিই বৃঝি এলে,
গন্ধরাব্দের গন্ধে ভোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোধের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা॥

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভূক,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক ত্বন্ধ ত্রুম সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘূমে রাঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম ক্ছুমে;
আধেক চাওয়ায় ভূলে যাওয়ায় হয়েছে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ॥ তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম বত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
দেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী;
দখিন বাতাস কেলেছে শাস রাতের আকাশ ঘেরি
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি;
ভোরের বেলায় অশুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান॥

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি ?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সথী।
তব্ তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কঠে বাজবে তথন আমার পরিচয়;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের স্থরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বদ্ধুরে।
রোদন খুঁজে কিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তথন আমি কোপায় যাব চলে।
পূর্ব চাঁদের আসবে আসর, মৃশ্ধ বস্থন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াথানি মধুর মৃছাভরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা;
হয়তো সেদিন বার্থ আশায় সিক্ত চোথের পাতা;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান॥.

আণ্ডেস জাহাজ ১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

### আনমনা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার বার্থ হবে, সত্য আমার ব্রবে কবে ?
তোমারো মন জানব না,
আনমনা গো আনমনা।
লগ্ন যদি হয় অহুকুল মৌন মধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যথন মান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শাস্ত স্থরের সান্তনা
আনমনা গো আনমনা॥

জনশৃত্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ; স্বচ্ছ নদীর জল আকাশ পানে রইবে পেতে কান, বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান ; কুলায়-কেরা পাখি নীল আকাশের বিরামখানি রাথবে ডানায় ঢাকি; বেণুশাখার অন্তরালে অন্তপারের রবি আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি; শুৰ হবে দিনের বেলার ক্ষ হাওয়ার দোলা, তথন তোমার মন যদি রয় খোলা ;---তথন সন্ধ্যাতারা পায় যদি তার সাড়া তোমার উদার আঁখিতারার পারে; কনকটাপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভূঁয়ে যেলিয়ে ছারা এলিয়ে থাকে ভয়ে;

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃত্ব তানে,
বিল্লি যেমন শালের বনে নিম্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালার একটানা স্থর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রান্ধণে
প্রান্থে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,
আনমনা গো আনমনা।

আণ্ডেস জাহাজ ১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

# বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাথাই ভূল,
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাথ তাকে ?
ধূলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর ক'রো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তারে
ভূলো একেবারে ।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ ছলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিরে থাকে বেলা,
মনে জেনো হুংখ তাহে নাই;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাই।
অলকে সে কানের কাছে ছলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গদ্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে ?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা ?
আশতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি।

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সে-ও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তব্ হয় না কোনোমতে।
শুকিয়ে-পড়া পুস্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভূলি—
সেই ধূলারি বিশ্বরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।

আণ্ডেস জাহাজ ১২ অক্টোবর, ১২২৪

### আশা

মস্ত বে-সব কাণ্ড করি, শস্ত তেমন নয়;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজ্ঞগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষার বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল ওঠে, ইটের পরে ইট।
কীর্ভিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে. কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অভিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু স্থথ গানে স্থরে ফুলের গঙ্গে মেশা,
গাছের-ছারায়-স্থা-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাব; যথন তারে চাহি,
তথন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
অরপ অকুল বাম্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যথন স্তে দিলেন ফেঁদে.
আত্যুগের খাট্নিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষ্যুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুছে।

বহুদিন মনে ছিল আশ!
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নম্ন, মান নম্ন, একটুকু বাসা
করেছিমু আশা।
গাছটির সিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
দরে আনা গোধুলিতে সন্ধ্যাটির তারা,

#### त्रवौद्ध-त्रध्नावनौ

চামেলির গন্ধটুকু জ্ঞানালার ধারে, ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে। তাহারে জ্ঞড়ারে বিরে ভরিয়া তুলিবে ধীরে জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা; ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিফু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা

অস্তবের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিয় আশা।
মেধে মেধে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্থপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিয় আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষ্ধা
পাবে তার শেষ স্থা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিয় আশা।
হৃদয়ের স্থর দিয়ে নামটুকু ভাকা,
অকারশে কাছে এদে হাতে হাত রাখা,

હાર્કાર્ટને પ્રહ્યા. તુન વર્ગ ભાન વર્ગ પાકુર અખન થામ! – તુર્વ ગુરું ગેષ્ટ ધ્રામુ-તુર્વામું સાત્ર હિન્ન આત્રા.

क्पाइं ने अग जास्म सैस्टं उताई। भारतम् अपैरैंसे स्मामं कुद्धं तां कुर्कु (मार्वेस्टि स्थिम्मे जंभ, प्रारंभु कुर्मणं, महामुद्धे कुरंभ,

> भ्या अधार्य स्था भी के क्या निक् भी अधार्य स्था भी भी के क्या के क्या

क्रिक्ट्रेन ज्याना ह्य भंगे भ्या भंगे ज्याना क्रम्मा ज्याहर के ह्या ग्यान ज्याहर के ह्या ग्यान ज्याहर के ह्या ग्यान ज्याहर के ह्या ज्यान ज्याहर के ह्या ज्यान দ্রে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে ছুই চোথে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ারে দিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিয় আশা।

আণ্ডেস জাহাজ ১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

#### বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার ব্রুতে কে বা পারে, কেন এসে ঘা দিলে মোর খারে ? বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ, আমি জানি কাহার পরশ থোঁজ; সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম হে মোর কুসুম।

পাধি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও ব্ঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার তুলাও কেন ভোরে ?
বাতাস বলে, ওলো পাধি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে থোঁজ;
সেই আকাশে জাগল আলো আমি কেবল দিমু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, ব্ৰুতে নারি কী-বে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জ্বানি তোমার বিলয় যেথা থোঁজ ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার ব্কের কাছে,
তোমার চেউয়ের নাচে।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বৃঝি কি নাই বৃঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পৃজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন থোজ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল স্থর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি বৃঝি তোমরা কারে থোঁজ,—
আমি শুধু ঘাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ ২০ অক্টোবর, ১৯২৪

#### স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বাবে বাবে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি ?"
কী জানি গো, হয়তো বৃষি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের শ্বতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ডোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কুলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্থপন, আমার আপন মনের মন্ততাই।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে ফি সত্য আছে?
যে-তুমি মোর দ্রের মাহ্ন্য সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,

স্বপ্নরপে মৃক্তিসাধন,

ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা। নিত্যকালের বিদেশিনী,

তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,

তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা। চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবদাগরের থেয়ায় চড়ি।

বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।

আমার কাছে সত্য তাই,

মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন মাঝে সত্য কী যে ? দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে ? হয়তো তারে হু:খদিনে

অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,

তথন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।

অমৃত যে হয় নি মধন,

তাই তোমাতে এই অযতন ;

তাই তোমারে ধিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা। নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিধ্যা সাঙ্গে,—

ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।

আমি জানি সত্য তাই,

মরণ-ছঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই।

পুশমালার গ্রন্থিনা অনাদরে পভুক ছিঁড়ে, ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে। ছল করে যা পিছু ভাকে পিছন ক্ষিরে চাস নে তাকে, ভাকে না যে যাবার বেলার যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলার
চপল পায়ের চিহ্নগুলার
গনে গনে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে বার্থ দিনের আবর্জনা;
স্বপ্ন শুধুই মর্ভ্যে অমর, আর সকলি বিভ্ননা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে,—অসীম পথের পথ্য তাই।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ ২০ অক্টোবর, ১৯২৪

## সমুদ্র

হে সমুদ্র, ন্তন্ধচিত্তে শুনেছিয় গর্জন তোমার রাজিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার স্থপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ধনা; যুগযুগান্তর ধরি নিরস্তর স্পষ্টির যন্ত্রণা তোমার রহস্ত-গর্ভে ছিল্ল করি ক্লক্ষ আবরণ প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহান্ধীপ মহাবন এ তরল রক্ষণালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে দেখা দিয়ে কিছুকাল, ভূবে গেছে নেপথ্যের পানে নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য আদ্ধ আন্দোলন তৃলি হানিছে তরক্ষ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার ক্ষেনিল তোমার নীলে বিলীন ত্লিছে একাকার। স্থলে তৃমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন, জ্পলে তব এক গান, অব্যক্তের অন্ধির গর্জন।

ર

হে সমুদ্ৰ, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোধে কলোল-মন্ধর মধ্যে দাঁড়াইরা স্তন্ধ উর্ধেলোকে চাহিলাম; শুনিলাম নক্ষত্রের রক্ষে রক্ষে বাজে আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শৃত্যুমাঝে আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্ধরে কত জ্যোতির্লোক গৃঢ় বহিন্মর বেদনার ভরে অফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ রশ্মিঘাতে কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোচ্ছল প্রভাতে প্রকাশ-উৎসবদিনে। যুগসদ্ধ্যা কবে এল তার ভূবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিংম্ব হাহাকার অদৃশ্য বৃভূক্ষ্ ভিক্ষ্ কিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে, ধুলার ধুলায় তার আঘাত লাগিছে কিরে কিরে। ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল আজে অদ্ধ তরক্ষের কম্পনে হানিছে শৃত্যুত্ন।

9

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজ্ঞানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা;
বিশ্বগীতি-নির্বারের তাঁরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জয়ে;—ছঃখে স্থবে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রক্ষমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অত্প্র আশার ধূলিস্কুপে। আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই শ্বতিহারা
স্বান্ধিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘারে শুধু মূর্তি তরে, আশ্রারের তরে।
রাগে অন্ধরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ্ঞ শৃক্ত দীর্ঘশাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আত্তেস **জাহাজ** ২১ অক্টোবর, ১৯২৪

# মুক্তি

মৃক্তি নানা মৃতি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার স্থা নানা স্বাদে ভূবনে ভূবনে
নানা স্রোতে বহে।
স্বাষ্টি মোর স্বাষ্টি সাথে মেলে যেখা, সেখা পাই ছাড়া,

মৃক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দের সাড়া, দেথা আমি থেলা-থ্যাপা বালকের মতো লক্ষীছাড়া,

लक्षाशीन नग्न निकटक्रम ।

সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরস্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর স্থর আসে, যে স্থরে, হে গুণী, তোমারে চিনায়। বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য স্থরের ফাস্কনী স্থামার বীণায়।

তাহলে ব্ঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল বসস্তের ইক্সজালে অরেণ্যের করিয়া ব্যাকুল; নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোহল

বৰ্ণ ঋতুর দোলায়।

তোমারি আপন স্থর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের স্থরের ভঙ্গীতে মৃক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের আপন সংগীতে। সেদিন ব্ঝিব মনে নাই নাই বস্তর বন্ধন,
শৃন্তে শৃত্তে রূপ ধরে তোমারি এ বী ার স্পন্দন;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভূলিব আপনা,
বিশ্বগীত-পদ্মদলে শুরু হবে অশাস্ত ভাবনা।

সঁপি দিব স্থধ তৃঃথ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাধা নিচ্
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেধা ইক্রধন্থ অকস্মাৎ ফুটে;
দিগস্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেধা সুটে;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহে থেখায় যায় ছুটে;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সাম্বান্থ-গগন যেধা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রজে শুনা যাবে দিবসরাত্রির

নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশধাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্চিত;
সেদিন আমার মৃক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,

তোমার লীলায় মোর লীলা,—

যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরকে তালে তালে মিলা।

चार्छम ब्हाहाब २२ घरकोवत, ১२२८

## ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা, বন্ধ বাভাস কিসের গলে ঘোলা। মুখ-ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা, ক্লান্ত চোখের বোঝা। ত্লছে কাপড় peg এ বিজ্ঞলি-পাথার হাওয়ার ঝাপট লেগে। গায়ে গায়ে ঘেঁষে ক্রিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে। বিছানাটা কুপণ-গতিকের অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের। ঘরে আছে ষে-কটা আসবাব নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব নারাজ ভৃত্যসম, পাশেই থাকে মম, কোনোমতে করে কেবল কাজচলাগোছ সেবা। এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা ? কষ্ট বলে একটা দানব ছোটো খাঁচায় পুরে নিয়ে চলে আমায় কত দূরে। নীল আকাশে নীল সাগরে অদীম আছে বসে, की कानि कान् पार ঠেলেঠ্লে চেপেচ্পে মোরে সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে কুস্র হথের কুস্ত ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশধরার বক্ষ হতে বিপুল হুখের শ্রবল বক্তাধারা;
এক নিমেবে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ধনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইক্রলোকের অভয়ংঘাষণারে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

মহাদেবের তপের জটা হতে
মৃক্তিমন্দাকিনী এল কুল-ডোবানো প্রোতে;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভক্ষ আবার কিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি সুরলোকের অঞ্চল্ডলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুক্তরের ডমকুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাগুবতাল সদাই বাজাই উদ্ধাম নির্করে।

স্থপসম টুটে
এই কেবিনের দেওরাল গেল ছুটে।
বোগশধ্যা মম
হল উদার কৈলাদেরি শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে ক্রেরে জ্বগান:

স্থপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা বলেছিলি তাকে

"বাঁধিয়াছি ঘর।

মিলেছে পাথির ডাকে

তক্ষর মর্মর।

পেয়েছি তৃষ্ণার জল,

ফলেছে ক্ষ্ধার ফল,
ভাগুারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"

ঝড়, বিত্যুতের ছন্দে ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে, --"নয়, নয়, নয়।"

সমূদ্রে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
বাড় বন্ধু তাই কানে
নাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"

আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিঃখাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন হিঁড়ি, লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রাস্ত,
"তুমি পাস্থ, আমি পান্থ,
জন্ম, জয়, জয়।"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—বলেছিলি মাণা খুঁছে,
"এ দেখি প্রলয়।"
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, তাই
রয়, রয়, রয়।"

চলেছি সন্মুখ-পানে চাহিব না পিছু।

ভাসিল বক্সার টানে

ছিল যত কিছু। বাথি যাহা, তাই বোঝা,

তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,

নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।

ঝড় বলে, "এ তরকে

যাহা ফেলে দাও রঙ্গে

त्रय, त्रय, त्रय ।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি ঝঞ্চার উদাম হাসি

নিয়ে গাঁথে স্থ্য—

বলে সে, "বাসনা অন্ধ, নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ

দ্র, দূর, দূর।"

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,

সম্ম্থের আশা

তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি

বাঁধিস নে বাসা। নে তোর মৃদক্ষে শিথে

তরক্ষের ছন্দটিকে,

বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।

যত লোভ, যত শকা

দাসত্বের জয়ডকা, দ্র, দ্র, দ্র।"

67

এস গো ধ্বংসের নাড়া, প্রত্যালা, ঘরছাড়া, এস গো ছর্জয়। ঝাপটি মৃত্যুর ডানা শৃত্যে দিয়ে যাও হানা— "নয়, নয়, নয়।"

আবেশের রসে মন্ত

আরামশ্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব

মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে,

সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিতা গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শৃদ্ধা—

"নয়, নয়, নয়, নয় ।"

আণ্ডেস জাহাজ ২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

## পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশস্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্তি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণভরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।

**शम्भ्विन, कांत्र शम्भ्विन** 

শুনিম্ন তথনি ?

মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্র জগতে

মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?

অজ্ঞানার ষাত্রী কে গো ? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে

পদে পদে চিরদিন

উদাসীন

পিছনের পথ মুছে চলে ?

এ কি সেই নিডাশিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের থেলেনা-চূর্ন
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
থেলার প্রবাহে ?

ভাঙিয়া স্বপ্লের ঘোর,

ছিঁড়ি মোর

শ্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়

মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?

হ'ক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জ্ঞানি জানি, ভাঙিয়া নৃতন করে ভোলা;
ভূলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে ছার খোলা;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
ভারি ছিন্ধ রশিগুলি কুড়ায়ে কোভুকে

বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মৃহুর্তের ভোলা
চিরশ্বরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারে বারে ?
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে ?
একি মোর আপন বক্ষেতে ?
ভাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?
সব বন্ধ করিবে ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে ?
তরী কি ভাসাব স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ভাক মোরে কী খেলা খেলাতে

এ শৃত্য প্রাণের পাত্র কোন্ সক্ষত্রধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিল্ন-উৎসবে ?
স্থান্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে

বারে বারে দিয়েছ নি:সঙ্গ করি;

সব সঙ্গ ফোলে রেথে অগুপথে ফিরে চলে যায় ? সেও কি এমনি শোনে পদধ্বনি ? তারে কি বিরহী বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেবে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী ?

আণ্ডেস জাহাজ ২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

#### প্রকাশ

থুঁজতে যথন এলাম সেদিন কোণায় তোমার গোপন অশ্রুজন,
সে-পথ আমার দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর থেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে,—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোথে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভ্ত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ রাতে রইল জ্বাগি,
থুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি থুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাধায় রঙের নেশা লাগে, আপন গদ্ধে বকুল মাতোয়ারা। কাঙাল স্থরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,

বেড়ায় নিদ্রাহার।।

হায় গো তুমি জান না যে

তোমার মনের তীর্থমাঝে

পূজা হয় নি আজো।

দেবতা তোমার বৃভ্ক্তিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ।

হল স্থাধের শয়ন পাতা,

কণ্ঠহারের মানিক গাঁধা,

প্রমোদ-রাতের গান,

হয় নি কেবল চোখের জলে

লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে

আপনভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যথন, তথন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;

ভূলবে যথন, তখন প্রকাশ পাবে,—

উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁথির নীলাম্বরে

গভীর অমুভাবে।

ভোগ দে নহে, নয় বাসনা,

নয় আপনার উপাসনা,

নয়কো অভিমান;

সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।

আপন প্রাণের চরম কথা

বুঝবে যখন, চঞ্চলতা

তথন হবে চুপ।

তখন হৃ:খ-সাগরতীরে

লক্ষী উঠে আসবে ধীরে

রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আঞ্জেস জাহাজ

২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

#### শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ

ধরে কী অপূর্ব বেশ,

কী মহিমা।

জ্যোতিহীন সীমা মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি

যায় গলি,

গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।

হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।

শেষের দীপালি-রাত্রে, হে অশেষ

অমা-অন্ধকার-রন্ধে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে

শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,

তারাহারা রাত্রির বীণার

চরম ঝংকার।

যামিনীর তন্ত্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি

প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী

শেষ করে যায় তার,

উদয়স্থর্বের পানে শাস্ত নমস্কার।

যুখন কর্মের দিন

মান ক্ষীণ,

m = 119

গোষ্ঠে-চলা ধেহুসম সন্ধ্যার সমীরে

চলে ধীরে আঁধারের তীরে—

তথন সোনার পাত্র হতে

কী অঙ্গন্ৰ শ্ৰোতে

হারে করাও সান অস্তিমের সৌন্দর্ধগরায় ?

যথন বর্ষার মেঘ নিংশেষে হারায়

বর্ষণের স্কল সম্বল,

শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ সমুজ্জল।—

হে অশেষ, তোমার অন্ধনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
ধেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত— কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মৃক্তির অমৃত। বধু যথা গোধুলিতে শেষ ঘট ভ'রে, বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে, সেই মতো, হে স্থন্দর, মোর অবসান তোমার মাধুরী হতে স্থাযোতে ভরে নিতে চায় তার দিনাস্তের গান। হে ভীষণ, তব স্পৰ্শঘাত অকশ্বাৎ মোর গৃঢ় চিত্ত হতে কবে চরম বেদনা-উৎস মৃক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে অপূর্ণের যত হঃখ, যত অসম্মান উচ্ছাসিত রুদ্র হাস্তে করি দিবে শেষ দীপামান। আণ্ডেদ জাহাজ ২ন অক্টোবর, ১৯২৪

#### দোশর

Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মূখে

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলথ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাব্দে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে;
পারের পাথি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাভাসে
বসস্ত তার পূলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-কোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে ?
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অক্রজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ স্থদ্বে ঘরছাড়া মোর ভাবনা বাউল বেড়ায় ঘূরে। তারে যথন শুধাই, সে তো কয় না কথা, নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা। একতারা তার বাজায় কড় গুনগুনিয়ে, রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া,—

এবার তবে হ'ক আমাদের তরী বাওয়া।

দিনে দিনে পূর্ব হল ব্যথার বোঝা,

তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা থোঁজা।

একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকুলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা, সময় হল একার সাথে মিলুক একা। নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
আনেক দিনের দ্রের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডে**স্ জাহাজ** ২৮ **অক্টোবর, ১**৯২৪

#### অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকৃলে।
মনের মাঝে কে কয় কিরে ফিরে—
বাঁশির স্থরে ভরিয়া দাও গোধৃলি-আলোটরে।
গাঁঝের হাওয়া করুণ হ'ক দিনের অবসানে
পাভি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,

নিভ্ত খনে আপন মনে গাই।

আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—

অশ্রুমন কুহেলিকায় লুকায় কোনে কোনে,—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক প্রবীতে

একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাট প্রাণের কথা তব,
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে-ফুল পড়ে বারে
তাহারি শেষ নিঃখাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে ?
অথবা ব'লে বাঁধিব স্থার বে-ভারা ওঠে রাতে
ভাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরি ?
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব,— যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিম্ন খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ ৩• অক্টোবর, ১৯২৪

#### ভারা

জোয়ারভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল থোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দ্বে এসে তার ভাষা কি ভ্লেছি কোন্খনে ?
পড়বে না কি মনে ?
ঘবে-কেরার প্রদীপ আমার রাখল কোধার জ্বেলে
পবে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তথ্য দিনের ত্যা,
খুঁলে খুঁলে পাব না তার দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি ছার নাড়া— পাই নি কি তার সাড়া ? বাতায়নের মৃক্তপথে স্বচ্ছ শরৎ-রাতে তার আলোট মেশে নি কি মোর স্থপনের সাথে ? হঠাৎ তারি স্কর্যানি কি কাগুন-হাওয়া বেয়ে আদে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে ?

কানে কানে কথাটি তার অনেক স্থথে ত্থে
বেজেছে মোর বৃকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাং আমায় আনমনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভূলে
গোঁপেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে লক্ষ্যহারার দলে। বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা, ভাসল ভিড়ের ম্থর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা, বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারাপাতে।

কিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে;
অর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা ?

আণ্ডেস জাহাজ ১ নভেম্বর, ১৯২৪

## কৃতজ্ঞ

বলেছিম "ভূলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা ক'রো যদি ভূলে থাকি। সে যে বছদিন হল ৷ সেদিনের চুম্বনের 'পরে কত নবৰসম্ভের মাধবীমঞ্জরী পরে পরে শুকায়ে পড়িয়া গেছে: মধ্যান্তের কপোতকাকলি তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি লজ্জাভয়ে: তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে বুলারে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে তারি 'পরে সোনার বিশ্বতি, কত রাত্রি গেছে রেথে অম্পষ্ট রেথার জালে আপনার স্বপনলিখন, তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমূহুর্তটি প্রতিক্ষণ বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিম্ভাহীন বালকের প্রায় আপনার শতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়. লুপ্ত করি পরস্পরে বিশ্বতির জাল দেয় বুনে। সেদিনের ফান্তনের বাণী যদি আজি এ ফান্তনে ভূলে াকি. বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো ভবে। তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে, আব্দো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন তোমার আঁথির আলো। তোমার পরশ নাহি আর. কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,---বিশ্বের অমৃতভবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে ক্ষণে ক্ষণে.—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে

আমারে করায় পান। ক্ষমা ক'রো যদি ভূলে থাকি।
ত। জানি একদিন তূমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
কদিমাঝে; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত হংপে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভূলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
ম্থ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকন্মাৎ ভ্রায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুথে নিয়ে এসে,—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শৃত্যারে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জ্বাহাজ ২ নভেম্বর, ১৯২৪

## ত্বঃখ-সম্পদ

তুংখ, তব যন্ত্রণায় যে-তুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্তনার ন্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগৃত্ ভাণ্ডার হতে গভীর সান্তনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গলে আসে অশুজলে;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অস্তরের তলে
বে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় তুংখবেদনায়।

তথন সে মহা-অদ্ধকারে

অনিবাণ আলোকের পাই দেখা অস্করমাঝারে।

তথন বৃঝিতে পারি আপনার মাঝে

আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ ৪ নভেম্বর, ১৯২৪

## মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকলোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাথি,
জননীর আঁথি,
শ্রাবণের রৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অস্ক্তীন দান,
জন্ম দে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হ'ক দূরে নিশীথে নির্জনে
হ'ক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজ্ঞানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগি নির্মর
বিদার-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনস্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ক্ষিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।

তুয়ার রহিবে খোলা; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ। শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক, মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক। আঙ্গেস জাহাজ

৩ নভেম্বর, ১৯২৪

#### দান

কাঁকনজোডা এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
ভূলে ভূমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে ভূমি দেখলে ক্ষণেক তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন ঘুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভূলে।

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে ?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাথে ?
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাথা আবার চায় কি তাহার পানে ?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া পানে
তারে কি আর শ্বরণ করে পাথি ?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি ।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মৃল্যাট কোন্থানে।
তারাই জানে বুকের রক্তহারে
সেই মণিট কজন দিতে পারে
হৃদর দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
- দৈবে তারে মেলে।

ভাবি ষধন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্ খনিতে কোন্ ধনভাগুরে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
ফকরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদ্য দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ ৩ নভেম্বর, ১৯২৪

## সমাপন

এবারের মতো করো শেষ প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ ; যদি অবসান স্থমধুর আপন বীণার তারে সকল বেস্থর স্থারে বেঁখে তুলে থাকে ; অস্তারবি যদি তোরে ডাকে দিনেরে মাতৈ: বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়

অন্ধনার অজ্ঞানায়;

স্থানরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা;

যদি সন্ধ্যাতারা

অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জলে;

যদি রাত্রি তার

খুলে দেয় নীরবের দ্বার,

নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে

সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থতীরে,

সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানস-সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আণ্ডেস জাহাজ ৫ নভেম্বর, ১৯২৪

## ভাবী কাল

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বস্তরে
মনে মনে ছবি দেখি,— মোর কাব্যথানি লয়ে করে
দ্র ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রক্ষ ঢালিছে গভীর নারবতা
কথার অতীত স্করে পূর্ব করি কথা;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বৃঝি ভালো।"

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাইি আসিবে আর কভু, তারি লাগি তবু মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জালিলাম আলো।" আণ্ডেস জাহাজ ৬ নভেম্বর, ১৯২৪

## অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবদান, সম্পূর্ণ করে না তার গান; অতৃপ্তির দীর্ঘখাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে। তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছাসে বেক্সে ওঠে গানখানি তার মাঝে স্থদূরের বাণী কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে; যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যাহের ব্যথার মাঝারে মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল; অতীতের স্থাতের কাল আপনার সককণ বর্ণচ্ছটা মেলে মৃত্যুর ঐশ্বর্ষ দেয় ঢেলে, নিমেষের বেদনারে করে স্থবিপুল। তাই বসম্ভের ফুল নাম-ভুলে-যাওয়া প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া যুগাস্তর-সাগরের দ্বীপাস্তর হতে বহি আনে। যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে পরিচিত ভাষাটির সাথে,— মিলনের রাতে।

আণ্ডেস জাহাজ ৭ নভেম্বর, ১৯২৪

# বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার, কিছুতে ফুরায় না সে আর। যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে আবর্তে ঘুরিতে থাকে ;— স্থের কিরণ সেধা নৃত্য করে ;— ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে দিবারাতি রঙের খেলায় ওঠে মাতি। শিশু রুদ্র হাসে থল খল, দোলে টল মল লীলাভরে। প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়, নিরর্থ খেলায়। গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার, কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ ৭ নভেম্বর, ১৯২৪

## শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো;

পালে ষধন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোধের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেধায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বদে আপন মনে
আঁচল মাধায় দিযে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বাযুভরে ?
বারা ফুলের পাপড়ি তাদের চাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে ?
হল কি দিন সারা ?
বিদায় নেবে তারা ?
এবার বৃঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
থেপায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাপায় দিয়ে ?

মন যে বলে, নয় কথনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান ;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুথে ফিরে আদার গান।
শীর্ন শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাথে
নগ্ন শাথার ফাঁকে,

ফান্ধনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বদে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ব্যেনোস এয়ারিস ১০ নভেম্বর, ১৯২৪

## কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে
অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অঙ্ককারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লাস্ত ভীক্র পাধির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তথন জানা ছিল না তো ভালোবাদার ভাষা;
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে
অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাং হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোথের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীক হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফান্তন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় তুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘাস,
আমার প্রথম ফান্তন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার স্করে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাথি সেই কিশোরের ভাষা, প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি শৃত্য আকাশ দিল পাড়ি, আজ এসে মোর স্থপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা, আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস ১১ নভেম্বর, ১৯২৪

### প্রভাত

স্বৰ্পুধা-ঢাল। এই প্ৰভাতের বুকে যাপিলাম স্কুখে, পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান। মুদিল অলস পাথা মৃগ্ধ মোর গান। যেন আমি নিস্তৰ মৌমাছি আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি ! যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্বারে মম্বর মুহুর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে। ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা পুষ্পের ফোয়ারা, তৃণের লহরী, সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি; ধারে চিত্ত উঠিতেছে ভরি সৌরভের স্রোতে। ধূলি-উৎস হতে প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ, জনামৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি। রক্তে মোর উঠে বাজি তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর, নিখিল মর্মর। এ বিশ্বের স্পর্লের সাগর আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন। এই স্বচ্ছ উদার গগন বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন স্কুর। आमात्र नयत्न भरन ८७८ल एत्य ऋनील ऋतृत ।

ব্রেনোস এয়ারিস
>> নভেম্বর, ১৯২৪

# विद्रमणी कून

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—

"কী তোমার নাম",
হাসিয়া ফুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বৃকের কাছে ধরে
তথালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া ত্লালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বৃবিলাম তবে
তানিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেদে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধান্থ আবার,
"ভাষা কী তোমার ?"
হাসিয়া তুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশাসে ভরেছে মোর সেই তব নিঃশাসের ভাষা।"

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এমু ভোরে— শুধালেম, "চেন তুমি মোরে ?"

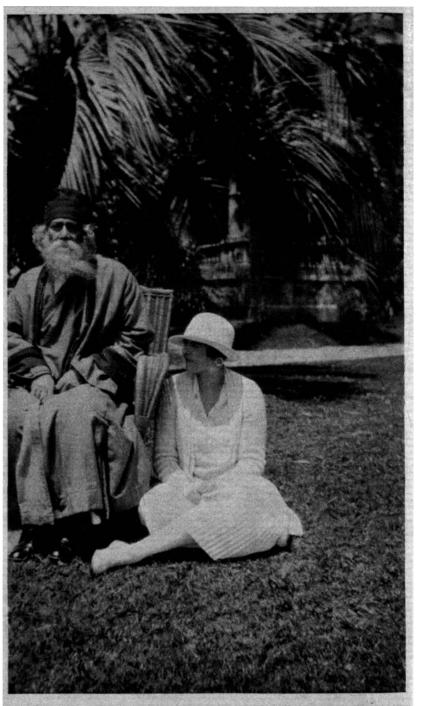

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

হাসিরা ছলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি
কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
স্কদন্ম ভরেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, "বলো দেখি,
নোরে ভূলিবে কি ?"
হাসিয়া ফুলাও মাথা; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
ফুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তথন দ্রের টানে স্বপ্রে আমি হব তব চেনা;—
মোরে ভূলিবে না।

ব্যেনোস এয়ারিস ১২ নভেম্বর, ১৯২৪

### অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যস্থধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
দ্রদেশী পথিকেরে; যেমন সহজে সদ্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিশ্ব হাসে
আমারে করিল অভার্থনা; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
উর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিত্ব গঞ্জীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি;
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী, কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জ্ঞানি আমি জ্ঞানি।" জ্ঞানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি, "প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

ব্রেনোস এয়ারিস ১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

# অন্তহিতা

প্রদীপ যথন নিবেছিল,
জাঁধার যথন রাতি,

ছয়ার যথন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি।

মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-দ্বারে,

মনে হল শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বৃঝি

কঙ্কা-ঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল
থুলি, ত্যার থুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেছ ভূলি।
"কোন্ অতিথি ঘারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে ?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্ত্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
স্থপ্র আমার হবে।

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
ন্তৰ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ভাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন কেলে
দিই না কেন আলো জেলে,
আলসভরে রইছু শুয়ে
হল না দীপ জালা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কথন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।

যুথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল, আমার
সকল অঙ্গ চূমে।
জেগে উঠে আবার কথন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুব-গগনে

যথন হল গত

বিদায়রাতির একটি ফোঁটা

চোথের জ্বলের মতো,

হঠাৎ মনে হল তবে,

যেন কাহার কঞ্চণ রবে

শিরীষ ফুলের গান্ধে আকুল বনের বীপি ব্যেপে শিশির-ভেজা তৃণগুলি र्छेन (कैंप्न (कैंप्न)

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন थूटन मिटनम बात, হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে যুখীর মালা কার। ঐ যে দুরে, নয়ন নত বনের ছায়ায় ছায়ার মতো মায়ার মতো মিলিয়ে গেল অৰুণ-আলোয় মিশে, ঐ বুঝি মোর বাহির-ছারের রাতের অতিথি সে।

আৰু হতে মোর ঘরের হ্যার রাথব খুলে রাতে। প্রদীপখানি রইবে জালা বাহির-জানালাতে। আজ হতে কার পরশ লাগি পথ তাকিয়ে রইব জাগি; আর কোনোদিন আসবে না কি আমার পরান ছেয়ে যুথীর মালার গন্ধধানি রাতের বাতাস বেয়ে ?

বৃয়েনোস এয়ারিস **১७ न(७४४, ১**२२८

#### আশক্ষা

ভালোবাসার মূল্য আমায় ছ্-হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অস্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি ?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই না নিয়ে শৃশ্য তরী।
বরং রব ক্ষ্ধায় কাতর ভালো সে-ও,
স্থায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘ্য তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষ্ম ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে;
ভূলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভূলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল বে আমার মনে।

দেখেছিলেম স্থপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে তোমার প্রাণের নিশীধ রাতের অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিথাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলায় আড়াল টুটে
দৈন্ত আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্থতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস ১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

### শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসস্তের ফুল যত
যাব মোরা ত্জনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফান্ধন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি হুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই এত কাল ভূলে ছিম্ন তাই। হঠাং তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি রূপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসস্তলেবের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁথিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন শ্বতিরে কঞ্ণা-রসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সুর্য অন্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে

আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীক্ষ কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত ক'রো ত্রাসে।
ভূলে যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে শ্ররণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ে। তুমি চলে
বারা পাতা ক্রতপদে দলে,
নীড়ে-ক্রেরা পাথি যবে
অক্ট কাকলিরবে
দিনাস্তেরে ক্রুর করি তোলে।
বেণ্বনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ স্থরে।

রাব্রি যবে হবে অন্ধকার বাতায়নে বসিয়ো তোমার। সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে, স্থমুথের পথ দিয়ে, ফিরে দেখা হবে না তো আর। ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা য়ান মলিকার মালাখানি। সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুরেনোস এয়ারিস ২১ নভেম্বর, ১৯২৪

## বিপাশা

মারামূগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে।
ফাগুন-রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার
হাওয়ায় পাথা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।

CHE ELE SOUND OF WE ELE PORTING AND 52 माउन्हें। रात्यार मार्यात । প্রবীর পাণ্ডলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকত লিপিচিত্রণ ব্যরনা-ধারার মতো সদাই মৃক্ত তোমার গতি, নাই বা নিলে তটের শরণ তায় বা কিসের ক্ষতি ? শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি ভল আলোয় ধোওয়া, একটুথানি অরুণ-আভার সোনার হাসি-ছোঁওয়া; শৃত্য পথে মনোরথে ফের আকাশ পার, বুকের মাঝে নাই বহিলে অশ্ৰ-জলের ভার ? এমনি করেই যাও খেলে যাও অকারণের খেলা; ছুটির স্রোতে যাক না ভেসে হালকা খুশির ভেলা। পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন নামবে আঁখির পাতে, কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন দ্রের ত্রাশাতে; তোমার পায়ের নৃপুরখানি বাজাক নিত্যকাল অশোকবনের চিকন পাতার চমক-আলোর তাল। রাতের গায়ে পুলক দিয়ে জোনাক যেমন জলে তেমনি তোমার থেয়ালগুলি উড়ুক স্বপনতলে। যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল বাইরে বেড়ায় ঘুরে,

ভিড় যেন না করে তোমার মনের অন্তঃপুরে। সরোবরের পদ্ম তুমি, আপন চারিদিকে মেলে রেখো তরল জলের সরল বিল্লটিকে। গন্ধ তোমার হ'ক না সবার, মনে রেখো তবু বৃস্ত যেন চুরির ছুরি নাগাল না পায় কভু। আমার কথা গুধাও যদি— চাবার তরেই চাই, পাবার তরে চিত্তে আমার ভাবনা কিছুই নাই। তোমার পানে নিবিড় টানের বেদন-ভরা স্থুখ মনকে আমার রাখে যেন নিয়ত উৎস্থক। চাই না তোমার ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে, আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস ২২ নভেম্বর, ১৯২৪

### চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন

করিলা স্বজন

বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,

শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে;

নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বিলিয়াছে, "খুলে দাও"। উপায় জানি না খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে

হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।

আয়াঢ়ের আর্দ্রবায়্ভরে

কদম্বকেশরে

হিছ্ তার পড়ে ঢাকা।

চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুস্থমের আলিম্পনে আঁকা।

সেপায় লাজুক পাথি ছায়াঘন শাথে,

মধ্যাহে করুণ কঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ভাকে।

সন্ধ্যাতারা দিগস্তের কোণে

শিরীষ পাতার ফাকে কান পেতে শোনে

যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে।

বারাপাতা-বিছানো সে ঘাসে

বাশরি বাজাই আমি কুস্থম-সুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা যে-পথিক একদিন অজ্ঞানা সমূস্ত উপকৃলে কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি; বক্ষে নিয়ে তুলে শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী; সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।

অবশেষে

মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে যাত্রা তার হবে অবসান;

খুলিবে সে গুপ্ত দার কেহ যার পায় নি সন্ধান।

বুয়েনোস এয়ারিস ২৬ নভেম্বর ১৯২৪

# বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল থড়েগর মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরক্ষভক্ষিমা;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা;
অমাবস্থা রজনীর
স্থপ্তি স্থগন্তীর
মোনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শৃত্যে শৃত্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খনে ধনে পড়ে তব অক্ষকার স্রোতে।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে

রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা, বাণীর না থাকে এক কণা।

### পূরবী

কত মোর উৎসবের বাতি, আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি, দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে। সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী, অদৃশ্যের উপকৃলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী সেথায় নির্জনে দেখি আমি আপনার মনে তোমার অরপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে, সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে, শ্রবণের পরপারে তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে। যে-স্থন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে ক্ষণিকের ক্ষীণ ছন্মবেশে, যে চিরমধুর। দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নৃপুর, প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনম্ভের স্থর। চোখের জলের মতো একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত, চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা; অনিৰ্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস ২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

# প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁথি, খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি। স্থান্যকমল টুটিয়া সকল বন্ধ বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ, তোমারে পাঠায় ডাকি, হে কালো কাজল আঁথি।

যেপায় তাহার গোপন সোনার রেণ্
সেপা বাজে তার বেণু;
বলে, এস, এস, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এস এ বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা প্রনবেগে
স্বরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরক উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিথিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্চলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অঙ্কণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বৃকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল শ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি, এখনো তোমার সময় আসিল না কি ? মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ পাও নি কি সংবাদ ? জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাক্লতা, দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে-বারতা ? শোন নি কী গাহে পাধি ? হে কালো কাজল আঁখি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি ধনে ধনে টলমল,
অরূপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

ব্য়েনোস এয়ারিস > ডিসেম্বর, ১৯২৪

### মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে বসস্তেরে ব্যর্থ শ্বরিবারে। সে তো কড় পায় না সন্ধান কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান। তাহার শ্রবণ ভরে আপন শুঞ্জনম্বরে, হারায় সে নিধিলের গান। জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন করণ বিষাদ.
সে জানে তা সংগ্রহের পঞ্চের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসস্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে ভুধু শেখা।

পাধির মতন মন শুধু উড়িবার স্থধ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্গ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিক্ষ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ রীয়,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

ব্যেনোস এয়ারিস ৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

# তৃতীয়া

কাছের পেকে দেয় না ধরা, দ্রের পেকে ভাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, ত্বংধ জানাই কাকে।
কপ্তেতে ওর দিরে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসস্তে দোয়েল শ্রামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কুপণতা,
বারেক ভেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।

তব্ ভাবি, ষাই কেন হ'ক অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন স্থরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হ'ক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ঐ গাছে

তিন বছরের প্রিয়া আমার দ্রের থেকে নাচে।

দুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল

অকে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।

তব্ ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট

শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্খানে দেয় ছুট।

আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,

ওর মনেতে যা হয় তা হ'ক আমার তো মন দোলে।

হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিযার আমার নাই সে থেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁরে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে।
ব্রতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই স্থা নয় দিত একটুখানি।
তব্ ভাবি বিধি আমায় নিতাস্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম ?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোথের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে!

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাই, তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই। জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ, দোলার টানে বাঁধন মানে দুর আকাশের চাঁদ। পলাতকার দল যত সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বল মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরি হাদয়খানি দেয় না ওধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ন্তরা।
যখন দেখি এমন বৃদ্ধি, এমন তাহার ক্ষচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লক্ষা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পর্থ চেরে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
ফর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধথানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ক্লিরবে ভেসে ভেসে।
ক্পায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস ঘত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
ফ্রেছিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের স্করে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির ছারে।

ব্যেনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### অদেখা

আসিবে সে, আজি সেই আশাতে
শোন নি কি, ত্ব-জনাকে
নাম ধরে ঐ ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে ?
স্থর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন ওপারের বাসাতে।

ফুল ফোটে বনতলে ইশারায় মোরে বলে "আসিবে সে"; আছি সেই আশাতে।

এক না তো এখনো সে এক না।
আলো-আঁখানের ঘারে
যে-ভাক শুনিস্থ ভোরে,
সে শুধু স্থপন, সে কি ছলনা ?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
তেবেছিত্ব আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁত্ব আলো,
গোধ্লি সে হয় কালো,
কোধা সে স্বপন-বন-বাসিনী ?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
স্থবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

ব্ঝিয়াছি অ**হভেবে** বনম**র্গ**র-রবে '

সে তার গোপন হাসি হেসেছে।

অদেখার পরশেতে

আঁধার উঠেছে মেতে, । মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

ব্যেনোস এয়ারিস

৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### **ठक**न

হায় রে তোরে রাখব ধরে,

ভালোবাসা,

মনে ছিল এই তুরাশা। পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে

-

বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে

এল তুফান সর্বনাশা। মনে আমার ছিল যে রে

ষিরব তোরে হাসির যেরে;—

চোথের জ্বলে হল ভাসা।

. অনেক হু:থে গেছে বোঝা

বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,

च्या माना नाम चठा चनाना,

স্থংধর ভিতে নহে তোমার অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো

পথের শেষে

বাঁধব বাসা মেখের দেশে।

ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল ক'রো মূর্তি তব
রঙ-কেরানো মায়ার বেশে।
কথনো বা জোৎস্পাভরা
কথনো বা বাদলঝরা
থেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগস্তরে
সেই হাওয়াতেই কিরে কিরে
আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে

যায় যে বয়ে,

শৈলপায়াণ যায় তো খয়ে।
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে মারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নৃতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে।

ব্য়েনোস এয়ারিস ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### ब्रवीक-ब्रह्मावली

# প্রবাহিণী

पूर्गम पूत्र रेनमभित्तव ন্তৰ তুষার নই তো আমি; আপনাহারা ঝরনা-ধারা धृणित धताय यारे त्य नामि। সরোবরের গম্ভীরতায় ফেনিল নাচের মাতন ঢালি, অচল শিলার জ্র-ভঙ্গিমার বাজাই চপল করতালি। মন্দ্র-স্থরের মন্ত্র শুনাই গভীর গুহার আঁধার তলে, গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান **छेक्रशं**नित कोनाहरन। ভল্ল ফেনের কুন্দমালায় বিদ্যাগিরির বক্ষ সাজাই, যোগীশবের জ্বচার মধ্যে তরন্ধিণীর নৃপুর বাজাই। বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড় আমার বেণী ধরিতে চায়; স্ব্কিরণ শিশুর মতন অঙ্ক আমার ভরিতে চায়। নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা, নাই কোনো মোর অচল রীতি। গতি আমার সকল দিকেই, শুভ আমার সকল তিথি। বক্ষেমার কালোর ধারা, আলোর ধারা আমার চোখে, স্বর্গে আমার স্থর চলে যায়, নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে।

অশ্রহাসির যুগল ধারা ছোটে আমার ভাইনে বামে। অচল গানের সাগরমাঝে চপল গানের যাত্রা থামে।

বুরেনোস এয়ারিস ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার থেয়া পাড়ি যথন দিল গগন-পারে অক্ল অন্ধকারে,

ছমছমিয়ে এল বাতি ভ্বনডাঙার মাঠে

একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিয়ুর হাতে আনি

মনে নিয়ে স্থরের গুনগুনানি

চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কঠখানি

বাতাসতে বাজিয়ে দিল বিনা-ভাষার বালী,
বললে আমায় "দাঁড়াও কলেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগাস্তরে।

আমায় নেবে চিনে

সেই স্থলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছলে বাঁধব আমার বাসা।"

দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আধারেতে,
বলে এলেম, "ভোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আৰু পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে,—

মন-কেমনের হাওয়ার পাকে আনেক শ্বৃতি বেড়ায় মনে খুরে'
ভারি মধ্যে বাজল করুণ হুরে—

"ভূলো না গো ভূলো না এই পথবাজিনীর কথা, আজে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা ?" শপথ আমার, তোমরা ব'লো তারে, তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,— ব'লো তারে চোথের দেখা ফুটেছে আজ গানে,— লিখনখানি রাথিমু এইখানে।

বেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহবান
ছন্দের উংসবসভাতলে,
সেদিন মালতী যুথী জাতি
কোতৃহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
জাসিল মলিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার ত্রার হল বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

মোরে ভূমি লজ্জা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজ্ঞে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জ্ঞানালে;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিয় একা,
ভূমি ব্ঝি ভেবেছিলে কী জ্ঞানি না পাই পাছে দেখা,
আদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীক্ষ পদ্ধ
বাযুভ্রের পাঠালে আকন্দ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়ামু থমকি,
তোমারে থুঁ জিমু চারিধারে।
পল্পবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের হুয়োরানী
পথপ্রাস্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁথি উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিশ্বয়ের পভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুস্থমকাননে,
জনতার প্রগল্ভ আদরে।
নিজাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশাস্ত মোর চোধে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভ্তে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশাস মৃত্ মন্দ,
নম্হাসি উদাসী আকন।

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
নিধে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুল্ল রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির শুদুর ভালোবাসা।

দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাধ প্রেরিব তোমার, শাস্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার। জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিম্থ এই ছন্দ, মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

চাপাড মালাল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪

### কঙ্কাল

পশুর কন্ধাল ওই মাঠের পথের একপাশে পড়ে আছে ঘাসে, যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল, দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরানি,
কালের নীরদ অউহাসি।
দে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইন্দিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথার তোমারো অস্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের স্বরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শৃক্ততার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিস্ত রিস্ক করি ধার হয় ধাত্রা অবসান;
ধাহা ফুরাইলে দিন
শৃক্ত অন্থি দিয়ে শোধে আহারনিজার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জ্বেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
য়া পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোণা পরিমাণ ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লক্তিয়া চলিয়া গৈছে চিন্নস্থন্দরের স্থরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কন্ধালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাধাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বাস্ত নাহি করে পথপ্রাস্তে ধুলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
তুঃথের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনস্ত মোনের বাণী শুনেছি অস্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শৃত্যময় আঁধার প্রাস্তরে।
নহি আমি বিধির রুহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্ধ দিয়ে রচিত মহৎ স্বনাশ।

চাপাড মালাল ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

# চিঠি

श्रीमान पिरनक्षनाथ श्रेक्त्र कनानिरत्यू,

দূর প্রবাদে সন্থাবেলার বাসার কিরে এক, হঠাৎ বেল বাজল কোথার ফ্লের বুকের বেণু। আভি-পাতি খুঁজে শেবে বুঝি ব্যাপারখানা, বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা। প্রকৃটি তার প্রোপুরি বাংলাদেশের বাণী, একট্ও তো দের লা আভাস এই দেশী ইম্পানি প্রকাশে তার থাক্ লা বতই সাদা মুখের চঙ, কোষলভার লুকিরে রাখে আমল বুকের রঙ। হেখার মুখর ফ্লের হাটে আছে কি ভার দাম? চাক্ল কঠে ঠাই নাহি তার, ধুলার পরিণাম।

य्थी वरल, "আভিধা লও, একট্থানি বসো।" আমি বলি চমকে উঠে, আরে রসো, রসো; क्रिञ्द शक, हात्रद कि शान ? देनव क्रमाहिए। তাড়াতাড়ি গান রচিলাম ; জানি নে কার জিং। তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান, व्यवस्थित (वालशूद्ध म इत्व विश्वमान। এই বিরহীর কথা শ্রন্নি গেরো সেদিন, দিফু, क् रैराशास्त्र जारतक पिरनत्र शान या त्रराहिक् । चरत्रत्र चंदत्र शाहे नि किहूहें, शुरकांद श्राम नाकि क्लिनशानि भूनिम मिथात्र नागात्र शैकाशैकि । ওনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে কুৰুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে। হিমালরে যোগীখরের রোবের কথা জানি, অনঙ্গেরে ভালিরেছিলেন চোথের আগুন হানি। এবার নাকি সেই ভূখরে কলির ভূদেব যারা वारनात्मत्मत्र व्योवस्थात्र कानित्र कत्रत्य मात्रा । সিমলে নাকি দারণ গরম, গুনছি দার্জিলিঙে নকল শিবের তাওবে আজ পুলিন বাজার শিঙে। জানি ভূমি বলবে আমার, থামো একটুথানি, र्विश्वाद नश्च अ नत्र, निक्न समस्यानि । শুনে আমি রাগব মনে, ক'রো না সেই ভর, সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়। যাদের নিরে কাণ্ড আমার তারা তো নর ফাঁকি, গিলটি-করা ভক্মা-ঝোলা মর ভাছাদের থাকি। কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোরানের টিকা, তাদের তিলক নিতাকালের সোনার রঙে লিখা। राषिन ভবে मात्र হবে পালোৱানির পালা, সেদিনো তো সাজাবে জুই দেবার্চনার খালা। সেই থালাতে আপন ভাইন্নের রক্ত ছিটোর যারা, লড়বে তারাই চিরটা কাল ? গড়বে পাবাণ-কারা ? রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক-দমকের বায়ু, সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু। ধৈৰ্য বীৰ্থ ক্ষমা দলা ভালের বেড়া টুটে লোভের ক্ষোভের কোধের তাড়ার বেড়ার ছুটে ছুটে। আৰু আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে কড়া মেঞ্চাঞ্চ দাপিরে বেড়ার বাড়াবাড়ির চালে। পাকা রাস্তা বানিরে বনে ছ:বীর বুক জুড়ি ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকার সে চার-ঘুড়ি। তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁধার নাইকো অবকাশ, হাতকড়ারই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস। শাস্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রুখে, সংক্ষেপে ভাই শান্তি থোঁজে উলটো-দিকের পথে। জানে দেখার বিধির নিবেধ, তর সহে না তবু, धर्माद कांत्र र्काण स्मारत भारतत्र-त्कारतत्र व्यञ् । রস্ত-রঙের ফসল কলে ভাড়াভাড়ির বীজে, বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে। বাহর দত্ত, রাহর মতো, একটু সমর পেলে ৰিত্যকালের পূর্বকে সে এক-গরাসে গেলে। নিমের পরেই উপরে দিরে মেলার ছারার মডো, পূর্বদেবের গারে কোথাও রর না কোনো ক্ষত। বারে বারে সহস্রবার হরেছে এই খেলা, নতুন বাহ ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।

কাও দেখে গগুণকী ফুকরে ওঠে ছরে, অনন্ত দেব শাস্ত থাকেন ক্ষণিক অপচরে।

টুটল কত বিজয়-ভোরণ, পুটল প্রানাদ-চুড়ো, কত রাজার কত গারদ ধুলোর হ'লো ভঁড়ো। আলিপুরের জেলখানাও মিলিরে যাবে যবে **उथरना এই বিখ-धूनान क्रानंत्र मत्त्र मरत** । রঙিন কুর্ভি, সঙিন মুর্ভি রইবে না কিচছুই, তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই। ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছি'ড়বে রাঙা পাগ, **চূर्य-कड़ा पर्ट्य मद्रग (थमट्य ट्यामिद्र का**ग । পাগলা আইন লোক হাদাবে কালের প্রহদনে, ষধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে। मयरत्रदा हिनिएत निर्लाहे इत रम व्यमयत्र, কুন্ধ প্রভুর সর না সব্র, প্রেমের সব্র সর। প্রতাপ বধন চেঁচিয়ে করে হুঃপ দেবার বড়াই, জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই। ছ:ৰ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জর, ভরকে বারা মানে তারাই জাগিরে রাখে ভর। মৃত্যুকে যে এড়িরে চলে মৃত্যু তারেই টানে, মৃত্যু বারা বৃক্ষ পেতে লর বাঁচতে ভারাই জানে। পালোন্নানের চেলারা সব ওঠে বেদিন খেপে, कारन मर्न हिःमा-मर्न नकन नृष्] त्यापन, বীভংস তার কুধার জালার জাগে দানব ভারা, পজি বলে আমিই সত্য ; মেবতা মিখ্যা মান্না ; দেদিন যেন কুপা আমার করেন ভগবান, মেনীন-পান-এর সমুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান:

স্থপ্ৰসম পরবাসে এলি পাশে কোণা হতে ভূই, ও আমার জুঁই। অজ্ঞানা ভাষার দেশে সহসা বলিলি এসে, "আমারে চেন কি ?" তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হ্বদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সধী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই, ও আমার জুঁই। আজ তাই পড়ে মনে

আজ তাই পড়ে মনে বাদল-সাঁঝের বনে ঝর ঝর ধারা, মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া যেন কী স্থপনে-পাওয়া,

সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ বলেছে নিংখাসি', "আমি ভালোবাসি।"

ঘুরে ঘুরে সারা।

মিলন-স্থাধর মতো কোথা হতে এসেছিদ তুই, ও আমার জুই।

মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জবে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধ্রী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,

চক্ষে আনে জগ।

সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্ম্বের কাছে আসি', "আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘখাস বহেছিস তুই, ও আমার জুঁই। বক্ষে এনেছিস কার

যুগযুগান্তের ভার,

ব্যর্থ পথ-চাওরা ;

বারে বারে ধারে এসে

কোন্ নীরবের দেশে

কিরে কিরে যাওয়া ?

তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি

"আমি ভালোবাসি।"

ব্যেনোস এয়ারিস ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাথানি ধরে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদাস-আলোয় ময় তোমার আঁথি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বৃঝি না যে,
স্থপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ স্মৃদ্র অক্ষ-তেউ।
সেধানে কোন্ রাজপুত্র চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেধানে সে বাজায় বাঁলি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তৃমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোধের নীরব ভাষায়।

### পূরবী

হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশির-ঝলা পথে জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে, কিম্বা পূর্ব চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;— তৃঃথ আমার, আর সে যে হ'ক, নম্ন সে দাদামশায়।

ব্যেনোস এয়ারিস ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে

থুমে ছুঁঁ য়ে যাও মোর পাওয়ার পাথিরে ক্ষণে ক্ষণে।

সহসা স্থপন টুটে'

তাই সে যে গেয়ে উঠে,

কিছু তার ব্ঝি নাহি ব্ঝি।

তাই সে যে পাথা মেলে

উড়ে যায় ঘর ক্ষেনে,

ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরনে
প্রবীতে তাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ ধেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসম্বনিশীধ-সমীরণে অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।

কে জানাল সে-কথা যে

গোপন হৃদয়মাঝে

আজো তাহা বুঝিতে পারি নি।

মনে হয় পলে পলে

দূর পথে বেজে চলে

ঝিল্লি-রবে তাহার কিন্ধিণী।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে। কার গানে কার স্থব

মিলে গেছে স্থমধুর

ভাগ করে কে লইবে চিনে।

ওরা এসে বলে, এ কী,

वृकारेया वत्ना प्रिथ ।

আমি বলি, বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো প্রাবণের অশাস্ত পবনে কদম্বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে

আমার পাওয়ার কানে জানি নে তো মোর গানে

কার কথা বলি আমি কারে।

"কী কহ," সে যবে পুছে

তথন সন্দেহ ঘুচে,

আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুষেনোস এয়ারিস ২৪ ডিগেম্বর, ১৯২৪

# সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি. ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি। তাঁর বসম্ভের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি। আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সন্ধীহারা। যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত স্থর, শালের মঞ্জরী যত কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত. ছায়াতে তিনিও দাপে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে. বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে। ষেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষর সজল করুণায় রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায় নিঃশব্দ বেদনা, তার ঘটি হাতে মোর হাত রাপি' ন্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার শুরু চেয়ে থাকি, তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে যে-স্থুরে আপনি তিনি উন্নাদিনী অভিসারিণীরে ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে শ্বার চমকি উঠিম লাজে, খুঁজে দেখি গৃহমাঝে বীণা ফেলে এসেছি আমার, ওগো বীনকার। সেদিন মেঘের ভারে নদীর পশ্চিম পারে ঘন হল দিগস্তের ভুক, বুষ্টির নাচনে মাতা, বনে মর্মরিল পাতা, দেয়া গরজিল গুরু গুরু। ভরা হল আয়োজন, ভাবিস্থ ভরিবে মন বক্ষে জেগে উঠিবে মলার, হায়, লাগিল না স্থুর কোথায় সে বছদ্র

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পাহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁচ্ছে দেখি চারিপাশে
বীণা কেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাস্কনের ছোয়া লাগে একী ৪

বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এপারের যত পাখি
সবাই কহিল ভাকি'
ওপারের গান গাও দেখি।
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গদ্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিয়ু বৃকে,
কহিলাম নতমুখে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার।"

এল বুঝি মিলনের বার -আকাশ ভরিল ওই ; खधादेल, "ञ्चत्र करे ?" বীণা ফেলে এসেছি আমার ওগো বীনকার। অন্তরবি গোধৃলিতে বলে গেল পূরবীতে আর তো অধিক নাই দেরি। রাঙা আলোকের জ্বা সাজিয়ে তুলেছে সভা, সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি। স্থূর আকাশতলে ধ্রুবতারা ডেকে বলে, "তারে তারে লাগাও ঝংকার।" কানাড়াতে সাহানাতে জাগিতে হবে যে বাতে,---বীণা কেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদমার।
গানে যে বরিব তা'রে,—
চাহিলাম চারিধারে,—
বীণা কেলে এসেছি আমার,
প্রগো বীনকার।

কাব্দ হয়ে গেছে সারা,
নিশীপে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি'
তুলিয়া তুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে-শিখা গিয়েছে নিবে
আগ্ল দিয়ে জেলে দিবে
সে-আলোতে হতে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
স্থ্রবাতাস লাগে পালে;
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড়ো ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

## বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্ধ্বপানে;
পৃঞ্জ পৃঞ্জ পঙ্গাবে পদ্ধবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশন্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
গ্রুবন্থের মূতি সে যে, দৃঢ়তা শাধার প্রশাধার
বিপূল প্রাণের বহে ভার।
তব্ তার শ্রামলতা কম্পমান ভীক্ষ বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বার্মার।

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্থীরে, ধৈর্ব ধরো, ওগো দিগন্ধনা, ব্যর্থ করিবারে তায় অশাস্ত আবেগে নিরে কিরে বনের অন্ধনে মাতিয়ো না। এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম হংসহ,— হরস্ত চুম্বন-বেগে তব হিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুথে, কহ মোরে কহ, কিশোর কোরক নব নব॥

অকশ্মাৎ দস্ম্যতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও

সর্বস্থ তাহার তব সাথে ?

ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,

হবে তারে মুহুর্তে হারাতে।

যে লুক্ক ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ

সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।

লুঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দাক্ষণ অভাব

উঠিবে কঠিন হাসি হেসে ॥

আত্মক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শাস্তিরূপে এস দিগন্ধনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বন্ধলে
স্থগন্তীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহন্দে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিশ্বা করিতে পারে দান
তপস্থার পূর্ব পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্তে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার বে অনস্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।

তাহার গৌরবে লহু তোমারি স্পর্দের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড়ো ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

#### পথ

জীবনের সোধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভার যেতে যে পার আহ্বান-পত্রথানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে-লিপির বণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলার করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ারে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁপে চলি শত শত জীর্ণ শতাকীর
বছ বিশ্বতির।

কেছ যারে নাহি শোনে, স্বাই যাহারে বলে, "জ্ঞানি,"
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্যান, হে তুমি রাজার জ্ঞারথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভূলিবার পথ,
তীত্র-ত্বংথ মহা-দন্ত, চিহ্ন মুছে গিয়েছে স্বাই।

কভু সুখে, কভু ছু:খে নিয়ে চলি; স্থাদিন ছুদিন নাহি বুঝি আমি উদাসীন। বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে, চলে যায়,—সে-ও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে, বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শৃক্তময়, কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শশুক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা তুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যথানে,
ভবিয়ের পানে।

তাই আমি চির-রিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভূলিবে ব'লে ধাত্রীদল গান গাহে ভ্রের,
পারি নে রাখিতে তাহা, সে-গান চলিয়া ধায় দ্রে।
বসন্ত আমার বৃকে আসে ধবে ধূলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল।

পৌছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শব্যা পাতে মোর পাশে এসে।

পাছের পাথের হতে খন্সে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা, ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা; আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ, মোরে করে ছেয়।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জ্বানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অন্নমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশুকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শৃশু দেয় ভরে

শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খূলি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া ঘূই নিয়ে নৃত্য তার অথও উল্পানে,
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড়ো ২০ ডিসেম্বর, ১০২৪

## মিলন

জীবন-মরণের স্থোতের ধারা বেধানে এসে গেছে ধামি সেধানে মিলেছিছ সময়হারা একদা ভূমি আর আমি। চলেছি আজ একা ভেসে কাধা যে কত দূর দেশে, তরণী ত্বিতেছে ঝড়ে ;—
এখন কেন মনে পড়ে
ধেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেধানে বসেছিত্ব আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন ব্বেছিত্ব কিসের দোলা
হলিয়া উঠে বাসে বাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময়;
প্রাণের নিখাস কী মহাবেপে
ছুটেছে দশদিক্গামী,
সেদিন ব্বেছিত্ব যেদিন জেগে
চাহিত্ব তুমি আর আমি।

বিজ্ঞনে বসেছিত্ব আকাশ চাহি
চোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোহার কারো মুখে স্বধাট নাহি,
নিমেব নাহি আঁথিপাতে।
সেদিন বুবৈছিত্ব প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোণা বাজে,

কিসের বেদনা সে বনের ক্কে
কুত্মনে কোটে দিনযামী,
ব্ঝিক্ম, যবে দোঁহে ব্যাকৃল ত্মথে
কাঁদিক্ম তুমি আর আমি।

ব্ৰিষ্ণ কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে;
কেন-যে অঙ্গণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে;
অকুলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি;
বিজ্লি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
ব্ঝিষ্ণ যবে দোঁহে পরান-পণে

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ ভ জামুয়ারি, ১৯২৫

### অন্ধকার

উদয়ান্ত ছই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগৃঢ় স্থন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুল্র তব আদি শঙ্খধনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেচ্ছেছিল, একদা ষেমনি
নৃতন চেয়েছি আঁখি তুলি;
সে তব সংকেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মোনী মহান,
কর্মের তরকে মোর; স্বপ্প-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাক্লি।

নিন্তকের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনঘাত্রা মম,

— সিদ্ধুগামী তরন্ধিশীসম—

এতকাল চলেছির ডোমারি স্থানুর অভিসারে

বন্ধিম জটিল পথে স্থাথ বৃহথে বন্ধুর সংসারে

অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।

কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্তমনা

অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গন্তীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহছারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিংস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষর জীর্ণবেশে
নৃতন প্রাণের লাগি তোমার প্রান্ধণতলে এসে
বলে "ধার থোলো"।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে-সন্ধান হ'ক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শাস্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোথ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হ'ক
আধারের আলোকভাগুর।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গৃঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরক্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্থ্য নিরে যাই তোমার মন্দিরে ভাবি তাই। কত না শ্রেষ্ঠার হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার, সমত্বে এসেছি বহে সেই সব রত্ব-অলংকার,

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

ফিরিয়াছি দেশ ছতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে মান হয়ে এসেছে তাহার।
তব হারে এসে।

রাত্রির নিকবে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা কেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অমান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার পালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে ভোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
স্থাপ্তি হতে জেগে দেখি, বসস্থে একদা রাজিশেবে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হাদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ্ব দান বহিয়া আনিম্থ তব ম্বারে,
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
ব্ঝেও তখন বৃঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধায় ধবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ ১০ জান্বয়ারি, ১৯২৫

### প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পূষ্পপত্ত করি অর্ঘ্য দান পূজারির পূজা অবসান। আমিও তেমনি যত্ত্বে মোর ডালি ভরি গানের অঞ্জলি দান করি প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে। পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,

এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।

মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে

ঘূরে ঘূরে কালে কালে

তপস্থার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।

কত না যুগের পাপভার

নিংশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।

তরক্ষে তরক্ষে তার বাজে

ভবিদ্যের মঙ্গলসংগীত।

তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনস্কের চলেছে ইঞ্চিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে দে ধূলি হতে করিল উদ্ধার ;
আলে আলে দিল তার তরকের দোল ;
কঠে দিল আপন কলোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষ্ দিল ভরি
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনস্কের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান

কুমুম-অঞ্জলি-অর্থ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।

তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে

এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,

বিশ্বতির তলে হয় লীন,

তবে তার লাগি, কহ,

কার সাথে আমার কলহ ?

এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধর্মীতে,

বসস্তে বর্ষায় গ্রীমে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান

ধল্ল হয়ে ভেদে যাক গান।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ ১৬ জান্ত্রারি, ১৯২৫

#### **৺বদল**

হাসির কুস্থম আনিল সে, ডালি ভরি
আমি আনিলাম ত্বখ-বাদলের ফল।
ভথালেম তারে "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি' কৌতুকে কহিল সে স্কারী
"এস না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অক্রম রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিত্ব ম্থপানে তার
নিদরা সে মনোহরা।

সে কইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি কইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিম্থ বৃকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ ধরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজ্ঞারে জাহাজ ১৭ জামুয়ারি, ১৯২৫

## ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রানী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার ত্মারে পাথির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে
ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ করে,
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।"

কহিলাম, "ওগো রানী, সাগরপারের নিকুক্স হতে এনেছি বাঁশরিখানি। উতারো ঘোমটা তব, বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।" কহিলে, "আমার হর নি রঞ্জিন সাজ, হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ মধুর কাগুন মাসে কুসুম-আসনে বসিব যথন ডেকে লব মোর পাশে।"

কহিলাম, "ওগো রানী, দফল হয়েছে যাত্রা আমার শুনেছি আশার বাণী। বসস্তসমীরণে তব আহ্বানমন্ত্র ফুটবে কুস্থমে আমার বনে। মধুপম্থর গন্ধমাতাল দিনে ওই জানালার পথথানি লব চিনে, আসিবে সে স্থসময়।

আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।" মিলান

२८ जाञ्चात्रि, २२२८

Alstransons

 YEAR

अप्रिक्री भारत के क्षेत्र के अस्तु अस्तु के अस्तु अस्तु के अस्तु अस्

The lines in the following pages had their origin in China and Inpan where the author was asked for his writings on fans or pieces of Silk.

Nov. 7. 1926

160.7.1926 Bal**atosfüred.** Hungary. ATTA

STY SYNTE CORNER

AND SYNTE TARRIET

STRICE SYNTE ALAN II

My fancius are fireflies

Speaks of living light—

क्ष्युक क्ष्य

The same voice murmurs

in these desulting lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

Estrong Arm 578 Fr 5784,

FABIO THE TICE,

ANY STATE UTUR DE SATE II

The butterfly does not count graves

but moments

and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাধির বাসা, কুড়ায়ে এনেছে মুধর দিনের ধসে-পড়া ভাঙা ভাষা।

ভারী কান্দের বোঝাই তরী কালের পারাবারে পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ভোবে আপন ভারে। তার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।

বসস্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
হাওয়ায় কত ওড়ায় অবহেলায়।
নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
কণকালের থামধেয়ালি খেলায়।

ক্ষৃলিক তার পাথায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ। উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল দেই তারি আনন্দ।

স্থানর পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তরু পায় না তাহাকে।
আমার প্রেম রবি-কিরণ ছেন
স্থোতির্ময় মৃক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে ঘেন।
মাটির স্থপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া।
অতল আধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে।
দিন সে রঙিন বৃষ্ দ সম অসীমে ভাসিয়া চলে।

ভীক্ষ মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়তো বা ভাই তব কক্ষণার
মনে রাধিতেও পার।

লেখন ১৬১

ফাগুন, শিশুর মতো, ধৃলিতে রঙিন ছবি আঁকে, ক্ষণে ক্ষণে মুছে কেলে, চলে ধার, মনেও না পাকে।

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা, দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা।

> তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী, আমার বনে রাঙা, দোঁহার আঁথি চিনিল দোঁহে নীরবে ফাগুনে ঘুম ভাঙা।

আকাশ ধরারে বাছতে বেড়িয়া রাখে, তব্ও আপনি অসীম স্থদ্রে থাকে।

দূর এসেছিল কাছে, ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

ওগো অনস্ত কালো, ভীক্ষ এ দীপের আলো, তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

> আমার বাণীর পতক গুহাচর আয় গহরর ছেড়ে গোধৃলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর, হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

দাঁড়ায়ে গিরি, শির
মেদে ভুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
ভাচল উদাসীর
পদম্লে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি।

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা থেলেন আলো-ছায়ার থেলা, শিশুর মতো শিশুর সাথে কাটান হেসে প্রভাত বেলা।

মেঘ সে বাষ্পগিরি, গিরি সে বাষ্পমেঘ. কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি এ কিসের ভাবাবেগ।

> চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর গড়া হবে দেবালয়, মামুষ আকাশে উঁচু করে তোলে ইঁট পাধরের জয়।

> > শিখারে কহিল

হাওয়া,

"তোমারে তো চাই

পাওয়া।"

যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে

नित्व राम मावि-माख्या।

ত্বই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমূদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রু জলের গান।

তারার দীপ জালেন যিনি গগনতলে থাকেন চেয়ে ধরার দীপ কথন জ্ঞলে।

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার, নির্বেধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার। নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় যবে শুভ্র কলের মতন স্বর্ধ জাগেন সগোরবে।

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধ্
অঞ্চলে ঢাকা মৃথ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বঙ্গে আছে উৎস্কুক।

হে আমার ফুল, ভোগী মূর্থের মালে
না হ'ক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস তোমার প্রতি।

চলিতে চলিতে থেলার পুতৃল থেলার বেগের সাথে একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

> বিলম্বে উঠেছ তুমি রুষ্ণপক্ষ শশী, রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি।

আকাশে উঠিল বাতাস তব্ও নোঙর রহিল পাঁকে, অধীর তরণী খুঁজিয়া না পায় কোধায় সে মুখ ঢাকে।

আকাশের নীল

বনের শ্রামলে চায়।

মাঝখানে তার

হাওয়া করে হায় হায়।

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল, সে নছে মধুকর। প্রেম যে তার বিষম ভুল করিল জর্জর।

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবছেলা লয় মেনে, রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

দিনের রৌদ্রে আর্ড বেদনা বচনছারা, আঁধারে যে তাছা জবে রজনীর দীপ্ত তারা।

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেস্থরে মরিছে কেঁদে। দাও তার স্থর বেঁখে।

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

আলো যবে ভালোবেনে মালা দেয় আঁধারের গলে, সৃষ্টি তারে বলে।

আলোকের শ্বতি ছায়া বুকে করে রাখে, ছবি বলি তাকে।

> ফুলে ফুলে থবে কাগুন আত্মহারা প্রেম যে তথন মোহন মদের ধারা। কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান তথন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

দিন হয়ে গেল গত।
ভনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় হুয়ারে
দূর-প্রভাতের ঘরে-ফ্রিরে আসা
প্রিক হুরাশা যত।

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাছর।
রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
মৈদের জাসকে ধবে ভাকে ভোরে
ফুরাল খে তোর বেলা।

শ্বলিত পালক ধুসায় জীর্ণ পড়িয়া থাকে। আকাশে ওড়ার শ্বরণচিহ্ন কিছু না রাখে।

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি
দিন রুধা গেল, প্রিয়া।
তব্ও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

যথন পথিক এলেম কুস্থমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি ছুটি।
চলে ধাব ধবে, বসস্ত সমীরণে
কুস্থম উঠিবে ফুটি।

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া ভূলায়ে বাহির করেছ মানবহিয়া। নিত্য তোমার ভয়ের ভীষণ বাণী ভুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি নব প্রাতে জাগে নৃতন জনম লভি।

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা, জানে না আকাশে আছে তারা।

থবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান
থবে গান করি
ভালোবাদে ভগবান।

#### রবীক্স-রচনাবলী

একটি পুষ্পকলি
এনেছিছু দিব বলি',
হায় তৃমি চাও সমন্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তৃমি।

বসস্ত, তুমি এসেছ হেপায়
বৃঝি হল পথ ভূল।
এলে যদি তবে জীন শাথায়
একটি ফুটাও ফুল।

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে গোলাপ উঠিল ফুটে। "রাথিব তোমায় চিরকাল মনে" বলিয়া পড়িল টুটে।

আকাশে তো আমি রাথি নাই, মোর উড়িবার ইতিহাস। তবু, উড়েছিম্থ এই মোর উল্লাস।

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে।

কুয়াশা যদি বা কেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমার অবিচল গিরি।
পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর শুদ্ধিত ব্যাকুলতা।

লেখন :৬৭

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়, কাঁটা বিঁধে গেছে তার। তবু, স্থলর, হাসিয়া তোমায় করিম নমস্বার।

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা, কোনো দায় নাহি তার। আপনি সে পায় আপন পুরস্কার।

স্বন্ধ সেও স্বন্ধ নয় বড়োকে কেলে ছেয়ে। তু-চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে।

সংগীতে যথন সত্য শোনে নিজ বাণী সৌন্দর্যে তথন ফোটে তার হাসিথানি।

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে না-জানা সে কোন্ শুভ চুম্বন পরশে।

বৃদ্ধু দ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে, শৃক্তে মিলায়, জানে না সমুদ্রের।

বিরহপ্রদাপে জ্বলুক দিবসরাতি মিলনস্থতির নির্বাণহীন বাতি।

মেষের দল বিলাপ করে
আঁধার হল দেখে।
ভূলেছে বৃঝি নিজেই তারা
সুর্য দিল ঢেকে।

ভিক্বেশে শ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা মাহ্র সহসা পায় আপনার ঐশর্থবারতা। গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে প্রপানে, বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে। অসীম আকাশ শৃক্ত প্রসারি রাখে, হোধার পৃথিবী মনে মনে তার অমরার ছবি আঁকে।

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই হুঃখ, নাই তার লাজ, পূর্ণতা অস্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ। বসস্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা, স্থান্য হাসিয়া বহে প্রকাশের স্থান্য এ বাধা।

कृमछिम रयन कथा,

পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা।

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

আকর্ষণগুণে প্রেম এক ক'রে তোলে। শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

ভবুবেধে রাখে শিকলে শিকলে

বহু বরষের ভার।

যেন সে বিরাট

মহাতক বহে

এক মৃহূর্ত তার।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের ত্থারে আছে মোর দেবালয়।

> ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল কুসুমবন দেদিন এসেছে আমার গানের নিম্মণ ।

হিতৈবীর স্বার্থহীন অত্যাচার বত ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত। ন্তৰ অতদ শব্দবিহীন মহাসমূশ্ৰতলে বিশ্ব ক্ষেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

> নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই তথনি মৃক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি, শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

> জন্ম মোদের রাতের আঁধার রহস্থ হতে

দিনের আলোর স্থমহত্তর রহস্তম্রোতে।

আমার প্রাণের গানের পাথির দল তোমার কঠে বাসা খুঁজিবারে হল আজি চঞ্চল।

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারাসম উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধার মম।

মোর কাগজের থেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলসবেলার বোঝা।

অকালে যথন বসন্ত আসে শীতের আডিনা 'পরে
ফিরে যায় বিধাভরে।
আমের মুক্ল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে,
ফেরে না সে, শুধু মরে।

হে প্রেম, যথন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে,
কঠিন শান্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যথন নীরব রহ
সেই বড়ো ছঃসহ।

>90

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নৃত্তন হয়ে উঠে। অস্বরের অনাস্ঠি আপন অক্তিত্বভারে টুটে।

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন, আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

নৃতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শৃক্ত আকাশমাঝে পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

ত্থের আগুন কোন্জ্যোতির্ময় প্ররেখা টানে বেদনার পরপার পানে।

ক্ষেলে যবে যাও একা থুয়ে আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বনে বনে বাতাদে বাতাদে চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি যেমনি স্থ্য বাহিরিয়া আসে মিলায় হোমটা টানি।

> শিশির রবিরে শুধু জানে বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে। আপন অসীম নিক্ষলতার পাকে মক্ষ চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা ভার তুলে; ক্লিক ছড়ায় ফুলে ফুলে।

ফুরাইলে দিবসের পালা আকাশ স্থেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা। লেখন ১৭১

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মন্ত্রি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।
কর্ম আপন দিনের মন্ত্রি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা, মেলে না কুয়াশা।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কছে—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে ?"

পুঁশি-কাটা ওই পোকা
মান্থকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে থায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি ?
কুসুম যদি কোটে শাখায় তা নিয়ে পাক্ খুশি।
অনস্তকালের ভালে মহেক্রের বেদনার ছায়া,
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া।
স্থান্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছি ড়িতে বাড়ায় করতল।

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা বারোমাস

মধু খুঁজে খুঁজে শুঁজে শুধু ফেরে।

মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায় প্রভাতেরে চারিধারে,— অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে।

#### রবীস্ত্র-রচনাবলী

ভকতারা মনে করে

শুবু একা মোর তরে

অরুণের আলো।

উষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

অজানা ফুলের গন্ধের মতো

তোমার হাসিটি, প্রিয়,

मदल मधुद्र, कि जनिर्वहनीय।

মৃতের যতই বাড়াই মিপ্যা মূল্য, মরণেরি শুধু ঘটে ততই বাহলা।

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে

তীরের হৃদয় কারা পাঠায় মিছে।

সতা তার সীমা ভালোবাসে

সেথায় সে মেলে আসি স্থন্দরের পাশে।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব স্থলবের নাটে, বসন্তের পুষ্পরকে শশ্তের তরকে মাঠে মাঠে। তাহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে, চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

দিন দেয় তার সোনার বীণা

নীরব তারার করে—

চিরদিবসের স্থর বাঁধিবার তরে।

ভক্তি ভোরের পাথি

রাতের আঁধার শেষ না হতেই "আলো" ব'লে ওঠে ডাকি।

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে

নক্ষতের প্রাক্থমাঝারে।

রাত্রি তারে অন্ধকারে ধেতি করে পুন ভরি দিতে

প্রভাতের নবীন অমৃতে।

লেখন ১৭৩

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন শক্তি লভে, রাতের মিলনে পরম শান্তি মিলিবে তবে।

ভোরের ফুল গিয়েছে থারা
দিনের আলো ভ্যেজে
আঁধারে তা'রা কিরিয়া আসে
সাঁঝের তারা সেজে।

যাবার যা সে যাবেই, তারে
না দিলে খুলে দার
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
করিবে একাকার।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি;
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল কেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা।

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল চিরকালের ধন নৃতন, তুমি এনেছ তাই করিয়া আহরণ।

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে

চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

ন্তক হয়ে কেন্দ্ৰ আছে না দেশা ধায় তারে চক্ৰ যত নৃত্য করি ফিরিছে চারিধারে।

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল রাতে দীপ আলো দেয়। দোঁহার তুলনা করা শুধু অক্যায়।

গিরি যে তুষার নিজে রাথে, তার ভার তারে চেপে রছে। গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায় চরাচর তারে বছে।

কাছে থাকার আড়ালথানা ভেদ ক'রে তোমার প্রেম দেখিতে যেন পায় মোরে।

ওই তন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি— "খুলে দাও আঁখি"।

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মৃক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে,
নিস্তর অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

থেলার খেয়ালবলে কাগজের তরী
শ্বতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিছ ভরি।
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলার
ভূলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলার।

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে হয়ে যায় হারা আধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে শত লক্ষ তারা। আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি পূর্ণ করে দেয় যেন অস্তরের অস্তহীন জ্যোতি।

অন্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন থাতার অনেক পাতাই
এমনিতরো শৃত্য থাকে।
আপন মনের ধেয়ান দিয়ে
পূর্ব করে লও না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী

সেপায় তোমার কল্পনাকে।

দেবতা যে গেয় পরিতে গলায়

মাস্থ্যের গাঁথা মালা,

মাটির কোলেতে তাই রেথে যায়

আপন ফুলের ভালা।

স্থপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুক্ল কখন ফুটবে মোর অত বড়ো ফুল। সেনার মুক্ট ভাসাইয়া দাও সন্ধ্যা মেন্বের তরীতে। যাও চলে রবি বেশভ্ষা খুলে মরণ মহেশ্বরের দেউলে নীরবে প্রণাম করিতে। সন্ধ্যার প্রশীপ মোর রাত্তির তারারে বন্দে নমস্কারে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের স্থণাগ্র-স্থাচিতে
নিমেবে মিলার,—তব্ নিথিলের মাধুর্য-ক্ষচিতে
স্থান তার চির স্থির; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিতা নই প্রতি পলে পলে।

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা।

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে— বসস্ত আর নাই এ ধরণীতলে।

বসম্ভবায়ু, কুস্ম-কেশর
গেছ কি ভূলি ?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও
উড়ায়ে ধুলি।

হে অচেনা, তব আঁথিতে আমার
আঁথি কারে পায় খুঁজি।
যুগাস্তরের চেনা চাহনিটি
আঁখারে লুকানো বৃঝি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু,
ফুলের জাগরণ,
দখিন মুখে ফিরিবে ধবে
উজাড় হবে বন।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-প্রনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাথায় করিছ পান।
দ্রের স্থপনে মেশা
নভো-নীলিমার নেশা,
বলো, সেই রদে কেমনে ভরিব গান।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিরার
কানে কানে কথা যেন।

দিনান্তের ললাট লেপি' রক্ত আলো চন্দনে দিয়ধ্রা ঢাকিল আঁথি শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে তথন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে।

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিম্ন, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

চেয়ে দেখি হোণা তব জ্ঞানালায় স্তিমিত প্রদীপথানি নিবিড় রাতের নিভূত বীণায় কী বাজায় কী বা জ্ঞানি।

পৌরপথের বিরহী তরুর কানে বাতাস কেন বা বনের ব্যরতা আনে।

ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী, আমার বকুল বলিছে "তোমারে চিনি"।

#### রৰীন্দ্র-রচনাবলী

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষ্থিত রাছ বস্তুপিত্ত-বোঝায় বন্ধ বাছ। মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত দরে বাছবিমুক্ত আলিন্ধনের তরে।

গিরির ত্রাশা উড়িবারে ঘূরে মরে মেঘের আকারে।

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে কাছের চেয়ে সে কাছেতে আদে।

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাঁদ কহে, "শোন্ শুকতারা, রজনী যথন হল সারা যাবার বেলায় কেন শেষে দেখা দিতে হায় এলি হেসে, আলো আধারের মাঝে এসে করিলি আমায়

হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা,—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ক্ষেলিয়া
ভেসে ধায় আনমনা।

ভেবেছিম্ন গনি গনি লব সব তারা
গনিতে গনিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইমু বেছে।
আজ বুঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই;
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না দেঁচে।

তোমারে, প্রিয়ে, হদর দিয়ে জানি ওবৃও জানি নি। সকল কথা বল নি অভিমানিনী।

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি, তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে !
ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে
বিফলে গেল ঝরে।

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে, আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে। যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁথি পথ চেয়ে থাকে আমার গাছের ফল তারি তরে পাকে।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

বহি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে। যখন উদ্ধাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে মরে যায় ব্যর্থ ভক্ষমাঝে।

> কানন কুস্থম-উপহার দেয় চাঁদে সাগর আপন শৃক্ততা নিয়ে কাঁদে।

লেখনী জানে না কোন্ অন্তুলি লিথিছে লেখে যাহা তাও তার কাছে দবি মিছে।

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাথ না বটে বাকি। ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি।

> আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ কাড়িয়ে নিতে চাঁদে, বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ নিজেরে নিজে বাঁধে।

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা তুণের শিশিরমাঝে থোঁজে নিজ সীমা,

প্রভাত-আলোরে বিজ্ঞপ করে ও কি কুরের কলার নিষ্ঠুর ঝকমকি ?

একা এক শৃক্তমাত্র নাই অবলম্ব, তুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ। লেখন ১৮১

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে, প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা, দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে, আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষ্ যার রহে সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্তো নহে নহে।

ধুলায় মারিলে লাধি ঢোকে চোখে মুখে। জল ঢালো, বালাই নিমেষে যাবে চুকে।

ভালো করিবারে ধার বিষম ব্যস্ততা ভালো হইবারে তার অবসর কোধা।

ভালো যে করিতে পারে ক্ষেরে দ্বারে এসে, ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

আগে থোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে তারে যদি দয়া বল, শোনায় না মিঠে।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিয়ো না ভাই।

কাব্দ সে তো মান্ধবের, এই কথা ঠিক। কাব্দের মান্ধব কিন্ধ ধিক তারে ধিক। सम्भेरं स्थान द्रम्म स्थाने स्थान । जनकार क्ष्य द्रमण अक्ष्यम् स्थाने ।

સ્રાબ હિર્મ બાહ્ય અડ ત્યારા ક્રેંગેશય ॥ અપલહ કંર્જેક શક્ય શૈંગો કાંહ શય'

सक र्राप्त सक्ता करें क्राफ्र कार्थ (याया। वस एका नार्द्ध सकार इस क्रिक्ट प्राप्ता)

आर्क प्रांत प्रमु क्ष्र अर्थेक् ४ थर्मा ॥ मम्पूर्ण त्यारक् त्याप त्यार अर्थ अर्था विर्मा

स्थिक स्थितं क्षकं ग्य क्षा रखा हात। भाषाम् भाषामा हातं यक्षा तत् हात

क्षिम हैं के शक्ष शक्ष का का कर्न के हैं।। जिल्लि क क्षिणाई के क्रमांड का मु

राशार्व जाया । अप्र हार्व स्वित्वा उत्त्रीय ॥

र्रहे अव्हं सुक्रे सुक्रे क्ष्यंह सेमा॥। जर्मेक पा सुक्रे अब् गुर्ध क्ष्यिण।

## নাটক ও প্রহসন

# মুক্তধারা

### गुलश्रा

উত্তরকৃট পার্বত্য প্রদেশ। সেধানকার উত্তরতৈরব-মন্দিরে বাইবার পথ। দুরে আকাশে একটা অন্তভেদী লোহবস্ত্রের মাথাটা দেখা বাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে তৈরব-মন্দির-চূড়ার ব্রিপূল। পথের পার্শে আমবাগানে রাজা রণজিতের নিবির। আজ অমাবস্থার তৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদরক্তে বাইবেন, পথে নিবিরে বিপ্রাম করিতেছেন। তাহার সভার বস্ত্ররাজ বিভৃতি বহুবৎসরের চেষ্টার লোহবস্ত্রের বাঁধ ভূলিরা মুক্তধারা ক্ষরনাকে বাধিরাছেন। এই অসামান্ত কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকৃটের সমন্ত লোক তৈরব-মন্দির-প্রাজনে উৎসব করিতে চলিরাছে। তৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সম্যাসিদল সমস্তদিন ভবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদৈর কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শৃঝ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিভেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর, জয় জয় জয় প্রশয়ংকর,

শংকর শংকর।

क्य সংশয়ভেদন, क्य वह्रन-एक्रन,

জয় সংকট-সংহর

শংকর শংকর।

[ সন্মাসিবল গাহিতে পাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেন্ত লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকৃটের নাগরিক্কে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকালে ওটা কী গড়ে ভূলেছে 🏋 দেখতে ভয় লাগে।

नाशविक । आन ना ? विदल्नी द्वि ? अठी या।

পৰিক। কিলের ব্যা 🛉

নাগরিক। আমাদের বন্ধরাঞ্জ বিভূতি পাঁচিশ বছর ধরে বেটা তৈরি করছিল, সেটা ওই তো শেষ হরেছে, তাই আছু উৎসব। পৰিক। যন্তের কাঞ্চা কী ?

নাগরিক। মুক্তধারা ব্যরনাকে বেইইট্রে

পৰিক। বাবা রে। ওটাকে আহুরের নাথার নতো দেখাছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকুটের নিয়রের কাছে আমন হাঁ করে দাঁছিয়ে; দিনরাতির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজ্বুত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পশিক। তা হতে পারে, কিছু ওটা অমনতরো স্থতারার সামনে মেলে রাথবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরান্তির সমন্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না ?

পৰিক। দেখৰ বলেই বেরিরেছিলুম। প্রতিবংসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাখা দেখি নি। হঠাং ওইটের দিকে তাকিয়ে আঞ্চ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাধা ছাড়িয়ে পেল এটা খেন স্পর্ধার মতো দেখাছে। দিয়ে আসি নৈবেছ. কিন্তু মন প্রসন্ন হছে না।

#### একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একথানি ওল্ল চাদৰ ভাষাৰ মাধা খিবিয়া সৰ্বান্দ ঢাকিয়া মাটিভে লুটাইয়া পড়িভেছে

ন্ত্ৰীলোক। স্থমন। আমার স্থমন। (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার স্থমন এখনও ক্বিক না। তোমরা তো স্বাই ক্বিছে।

নাগরিক। কে ভূমি?

স্ত্রীলোক। স্থামি জনাই গাঁরের অখা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিখাস, আমার স্থমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

আসা। তাকে যে কোথার নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুঞ্লো দিতে গিরেছিলুম — ক্লিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পৰিক্। তা হলে মৃক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিমে গিয়েছিল।

আরা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ওই কোরীশিধরের পশ্চিমে—সেধানে আমার দৃষ্টি পৌছর না, তার পরে আর পথ দেখতে লাই নে ঃ

পৰিক। কেঁলে কী হবে? , আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরস্তি দেখতে। আৰু আমাদের বড়ো দিন, ভূমিও চলো। অধা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরভিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে বেতে আমার ভয় হয়। দেখো আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌছচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

জন্ব। যে আমার ব্কের থেকে স্থমনকে নিরে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। স্থমন, আমার স্থমন, বাবা স্থমন। [ উভরের প্রস্থান

উত্তরকৃটের যুবরাক্ষ অভিক্রিং বস্ত্রবাক্ষ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যথন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তথন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাং।

দৃত। যন্ত্রাজ বিভৃতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিরে দিলেন।

বিভৃতি। কী তাঁর আদেশ ?

দূত। এতকাল, ধরে তুমি আমাদের মৃক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বস্থায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভৃতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মাহুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জ্বলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জ্বলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। <sup>\*</sup> তারা নিশ্চিন্ত আছে, জ্বানে না আর সপ্তাহ পরেই ভাদের চাবের থেত— বিভৃতি। চাবের থেতের কথা কী বলছ ?

দুত। সেই থেত ভকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না ?

বিভূতি। বালি-পাণর-জলের ষ্ড্যন্ত ভেদ করে মাহ্যের বৃদ্ধি হবে জন্মী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাধির কোন্ ভূটার খেত মারা যাবে দে-কথা ভাববার সময় ছিল না।

দ্ত। যুবরাজ জিজাসা করছেন এখনও কি ভাৰবার সমর হয় নি ?

विज्ि । ना, जामि संजनकिय महिमात कथा जाविह ।

দ্ত। স্থাতিক কাছা ভোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি। আনমার বৈধি ভাঙে না, কারার জোরে আমার বস্ত টলে না। দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভৃতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকুটে যথন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তথন রাজার আদেশে চণ্ডপন্তনের প্রত্যেক বর থেকে আঠারো বছরের উপর বরসের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই কেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মান্তবের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দৃত। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গোরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গোরব তাই লাভ করো।

বিভৃতি। কীর্তি ধ্বন গড়া শেষ হয় নি তথন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকুটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরকুটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের ?

দূত। তিনি বলেন—উত্তরকুটে কেবল যন্তের রাজ্বত্ব নয়, সেধানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে ব'লো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দৃত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জ্বন্যে যে-সব ছিন্তপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া)ছিত্র ? সে আবার কী ? ছিল্লের কথা ভূমি কী জান ? দৃত। আমি কি জানি ? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[ দৃতের প্রস্থান

উত্তরকুটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিরাছে। বিভৃতিকে দেখিয়া

- >। বাঃ যদ্ভরাজ, তুমি তো বেশ লোক। কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।
- ২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে স্বাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চর্য়াগাঁছের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসন্থেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের স্বাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাওটা করে বসল।

৩। প্ররে গবরু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আঁর ক্রনো চক্ষে দেখিস নি কি ? মালাগুলো বের করু, পরিয়ে দিই।

বিভৃতি। থাক্ থাক্ আর নয়।

ত। আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরকূটের সব মাছষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

- ২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনও এসে পৌছোল না।
- ১। বেটা কুঁড়ের সন্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—
- ু সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে। মজবুতা
- ৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের রপটা চেয়ে এনে আজ বিভৃতিদাদার রপষাত্রা
   করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন।
- ৫। ভালোই হয়েছে। সামস্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশথানা হয়ে পড়ে।
- ৩। হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ। আমাদের লম্ব এক-একটা কথা বলে ভালো।
  দশরথ।
- ৫। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।
  - ৪। এক কাজ কর। বিভৃতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভৃতি। আরে কর কী। কর কী।

৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরকুটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা স্বাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[ কাঁখের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল। সকলে। জয় য়য়রাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যন্ত্ৰ, নমো যন্ত্ৰ, নমো যন্ত্ৰ।
ভূমি চক্ৰম্থরমন্ত্ৰিত,
ভূমি বন্ত্ৰবন্ধিবন্ধিত,
ভব বন্তবিশ্বক্ৰোদংশ

ধ্বংস-বিকট দম্ভ।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

দীপ্ত অগ্নি শত শতন্মী তব বিদ্ববিজয় পছ। লোহগলন শৈলদলন ভব অচল-চলন মন্ত্র। কাষ্ঠলোট্টইইকদৃঢ় কভ ঘনপিনদ্ধ কায়া, ভূতল-জ্ঞল-অন্তরীক্ষ-কভ লভ্যন লঘুমায়া, খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ তব ক্ষিতি বিকীৰ্ণ-অন্ধ, পঞ্ছত-বন্ধনকর তব

ইন্দ্ৰভাগ তন্ত্ৰ।

[ বিভৃতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আদিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজ্বিং। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না।
এতদিন পরে মৃক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভৃতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে
দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্বা ?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মাসুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিং। তাতে ফল হল কী ? ত্বছর থাজনা বাকি। এমনতরো চুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, ক্লাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। থাজনার চেরে তুর্ল্য জিনিস আলায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্থে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাথবেন, যথন অসহ হয় তথন ত্ঃথের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিং! তোমার মন্ত্রণার স্থর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নিচে চাপ দেওরা সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।— এ-কথা বল নি ? মন্ত্রী। বলেছিলুম। তথন অবস্থা অন্তরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন---

রণজিং। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। মন্ত্রী। কেন মহারাজ ?

রণজিং। যে প্রজারা দ্রের লোক, তাদের কাছে গিমে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভূলছেন।
কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল বে,
তিনি হয়তো কোনো স্থত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে
মৃক্রধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভূলিয়ে রাথবার জয়ে—
রণজিং। তা তো জানি—ইলানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে
ভয়ে থাকত। থবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেধানে গেলুয়, ওকে জিজ্ঞাসা করলুয়, "কী
হয়েছে অভিজিং, এথানে কেন ?" ও বললে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কী হয়েছে যুবরাঞ্চ? গাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন?" তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্তে, এই থবর আমার কাছে এসে পৌছেছে।"

রণক্রিং। ওই ছেলের যে রাজ্বচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে:

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিং। ভূল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে।
শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্তে পিতামহদের আমল
থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পশ্বটাই অভিজিং কেটে দিলে।
উত্তরকুটের অন্ধবস্ত্র তুমূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অল্প বয়স কিনা। যুবরাঞ্চ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিং। কিন্তু এ বে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ওই যে ধনঞ্জ বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার ক্প্রস্থান্ধ তার ক্প্রটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

ভনতে পাই।"

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহম করি নে। কিন্তু জানেন তো এমন সব ত্রোগ আছে যাকে আটকে রাথার চেয়ে ছাড়া রাথাই নিরাপদ।

রণজিং। আচ্ছা সেজন্মে চিন্তা ক'রো না।

প্রতিহারীর প্রবেশ

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিং অদূরে।

প্রতিহারা। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বাজ্য অদ্বে। (প্রস্থান রণজিং। ওই আর-একজন। অভিজিথকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণা।

বাজং। ওই আর-একজন। আভাজংকে নষ্ট করার দলে ভান অগ্রগা। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মান্থবের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না,

বহন করাও হুংখ ৷—ও কিসের শব্দ ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্তীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হৃদ্বিদারণ

जनमधि-निमांकन,

মরুশাশান-সঞ্চর, শংকর শংকর।

বজ্ৰঘোষ-বাণী,

রুজ, শ্লপাণি,

মৃত্যুসিন্ধ্-সন্তর,

শংকর শংকর ।

শংকর।

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিং প্রবেশ করিলেন

তাঁর ওত্র কেশ, ওত্র বন্ধ, ওত্র উঞ্চীয

রণজিং। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরতৈরবের মন্দিবে পূজাই যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিং। উত্তরভৈরৰ আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে

भ**रमिष्ठ ।** 

রণজিং। তোমার এই ত্র্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিং। কী নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্মে দেবদেবের কমওলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন দেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?

दि अन्यात । १८०० । १८७६ । १८५ मुख्य अनादम १७। यस विकास १४० ।

রণজিং। শত্রু দমনের জন্মে।

বিশ্বজিং। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই ?

রণজিং। যিনি উত্তরক্টের প্রদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজত্তেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান কিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরক্টের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিং। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিং। থুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিং নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিং। আমার শিক্ষায় একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না ? চণ্ড-পত্তনে যথন তুমি বিস্রোহ স্বষ্ট করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি ? শেষে কথন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল—আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষ্ণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ওই উত্তরকুটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও ?

রণজিং। মৃক্তধারার বারনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ-কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি

বিশ্বজিং। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধুলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গোরীনিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাস্য করলুম, "কী দেখছ, ভাই ?" সে বললে, "যে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই হুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তথনই মনে হল, মৃক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে ? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, "ভাই, তোমার জন্মন্ধনে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভার্থনা করেছেন,—ঘরের শহ্ম তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ। এতক্ষণে ব্যালুম।

বিশ্বজিং। की ব্বলে?

রণজিং। এই কথা শুনেই উত্তরকুটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিত্র হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্তে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিং। ক্ষতি কী হয়েছে ? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই - য়েমন উত্তরকুটের তেমনি শিবতরাইয়ের। রণজিং। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্ম রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজ্ঞিং। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? স্বর্য তো অস্ত যায়—আমার স্থমন তো এখনও ফিরল না।

রণজিং। তুমিকে?

অস্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? স্থমন কি তবে এগনও চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিধর পেরিয়ে যেধানে স্থ্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিং। মন্ত্রী, এ বৃঝি—

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিং। (অম্বাকে) তুমি থেদ ক'রো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধ্যেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিং। দেবে এনে। সেই সন্ধ্যে এখনও আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হ'ক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্মে অপেক্ষা করব। সুমন।

একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকুটের গুরুমশায়

প্রবেশ করিল

গুরু। থেলে, থেলে, বেত থেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেখর। ছাত্রগণ! জয় রাজরা —

গুরু। ( হাতের কাছে তুই একটা ছেলেকে পাবড়া মারিয়া )—জেশব।

ছাত্রগণ। জেশর।

**७**र । बी बी बी बी बी---

ছাত্ৰগণ ৷ শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰী—

श्वकः। (र्क्वना मात्रिया ) नीहवात्र ।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

```
গুরু। লক্ষীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী
   ছাত্ৰগণ। খী নী নী নী নী নী-
   গুরু। উত্তরকুটাধিপতির জয়—
   ছাত্রগণ। উত্তরকূটা---
   গুরু। —ধিপতির
   চাত্রগণ। ধিপতির
   গুরু জুরু
   ছাত্রগণ। জয়।
   রণজিং। তোমরা কোপায় যাচ্ছ ?
   গুরু: আমাদের যন্ত্ররাজ বিভৃতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে
যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকুটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে
শেথে তার কোনো উপলক্ষাই বাদ দিতে চাই নে।
   রণজিং। বিভৃতি কি করেছে এরা সবাই জানে তো ?
   ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ
করে দিয়েছেন।
   রণজিং। কেন দিয়েছেন ?
   ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জত্যে।
   রণজিং। কেন জব্দ করা?
   ছেলের। ওরা ধে থারাপ লোক।
   রণজিং। কেন খারাপ ?
   ছেলেরা। ওরা থুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।
   রণজিং। কেন খারাপ তা জান না ?
   গুৰু। জানে বই কি, মহারাজ। কী'রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—
ওদের ধর্ম খুব খারাপ --
   ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম থ্ব খারাপ।
   গুক। আর ওরা আমাদের মতো-কী বল না-( নাক দেখাইয়া )
   ছেলের। নাক উচ নয়।
```

জক। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উচু পাকলে

ছেলের। খুব বড়ো জাত হয়।

কী হয় ?

গুরু। তারা কী করে? বল্না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জ্যা হয়, না ?

(ছলের)। हा, ज्यो हय।

গুরু। উত্তরকুটের মাহুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস ?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্জিং তু-শ তিরেনকাই জন সৈতা নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না ?

**(ह्राट्या)। है। मिराइहिरमन**।

গুরু। নিশ্চরই জানবেন, মহারাজ, উত্তরক্টের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মার, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভূলি নে। আমরাই তো মাত্ময় তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অধচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশার, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, বিস্ত খালুসামগ্রী বড়ো কুর্মুল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যন্থত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যন্থতের কথাটা চিস্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[ जयस्त्रिक क्रवारेया ছाजरम्य लारेया छंक्रमभाग श्राप्तान क्रिल।

রণজিং। তোমার এই গুরুর মাধার খুলির মধ্যে অক্ত কোনো দ্বত নেই, গবাদ্বতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চপব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইস্ব মাত্রুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলৈ দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বৃদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিং। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভূলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজ্বিং। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া বাচ্ছে। রণজিং। দেখেছ, ওর পিছন থেকে স্থ যেন ক্র্ছ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উভত মৃষ্টির মতো দেখাচছে। অতটা বেশি উচু করে তোলা ভালো হয় নি।
মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বৃকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।
রণজিং। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল। ভিভরের প্রস্থান

#### উত্তরকৃটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

- >। দেখলি তো, আজকাল বিভৃতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।
  ও যে আমাদের মধ্যেই মান্ত্র সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘবে কেলতে চায়।
  একদিন বৃঝতে পারবেন থাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।
  - 🗦। তা যা বলিস, ভাই, বিভৃতি উত্তরকুটের নাম রেখেছে বটে।
- >। আরে রেথে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ ফরেছিস। ওই যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।
  - ৩। আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে ?
  - >। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা ?
  - ২। কেন, কেন, কী হয়েছে ?
  - ২। কী হয়েছে ? এটা জানিস নে ? যে দেখছে সেই তো বলছে—
  - ২। কীবলছে ভাই ?
- >। কী বলছে? ন্থাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্রেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কী বলব।
  - ২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্ না—
  - >। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সব্র কর্ না, পষ্ট ব্ঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—
    - २। मर्वनाम । विमन की मामा ? इठीए একেবারে ?
    - স হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে ভনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে।
  - ২। ঝগভূর ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাগু। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বঙ্গে।
    - ়। আছে। ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভৃতির যা কিছু বিছে সব—
  - ২। আমি নিজে জানি বেশ্বটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী—কত বড়ো মার্থা—গুরে বাস রে! অথচ বিভৃতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেরেই মারা গেল।

- ৩। শুধুই কি না খেতে পেয়ে?
- ১। আরে না থেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী থেতে পেয়ে সে কয়য় কাজ কী ? আবার কে কোন্ দিক থেকে — নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেনের মাছর যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।
  - ২। তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু-
- >। আহা, তা হবে না কেন ? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্ ওই চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম ভনেছিল তো ?
- ২। আবে বাস রে! তাঁর নাম উত্তরক্টের কে না জ্ঞানে ? তিনি তো সেই—এই যে কী বলে—
- >। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্মি তৈরি করার এত বড়ো ওন্তাদ এ মূল্কে হয় নি। তাঁর হাতের নস্মি না হলে রাজা শক্রজিতের একদিনও চলত না।
- ত। সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক – আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্ত কথা। আর আমরাই তে<sup>।</sup> বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ৺ওই শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

#### বটুকের প্রবেশ

গায়ে ছে জা কমল, হাতে বাঁকা ভালের লাঠি, চুল উস্বোধুস্কো

- ১। কী বটু, যাচ্ছ কোথায় ?
- বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।
- ২। কেন বলো তো?
- বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার ছই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।
  - ৩। বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো?
  - বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।
  - ২। সেঁ আবার কে ?
- বটু। সে যত থার তত চায়—তার শুষ্ক রসনা দি-খাওয়া আগুনের শিথার মতো কবলই বেড়ে চলে।

#### মুক্তধারা

- ১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায়?
- বটু। খবর পাও নি ? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।
- ২। চুপ চুপ পাগলা। এসব কথা শুনলে উত্তরকুটের মাহুষ তোকে কুটে কেলবে। বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি হুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সোভাগ্য।
  - >। তারা তো মিথ্যে বলে না।
- বটু। বলে না মিথ্যে ? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন ? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ে! না ও পথে।
  - ২। দেখো, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাটা দিয়ে উঠছে।

যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। ব্ৰতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচছ ?

অভিজিং। সব কথা তুমি ব্ঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাধর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল। অভিজ্ঞিং। ওই দেখো সঞ্জয়, গোরীশিখরের উপরে সুর্ধান্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের

পাথি মেণের ভানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পধ্যাত্রার ছবি অন্তস্থ্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়। দেপছ না, যুবরাজ, ওই যত্ত্রের চূড়াটা স্থাস্ত-মেঘের বৃক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়স্ত পাধির বৃকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজেৎ। বেধানে বাধা সেধানে কি বিশ্রাম আছে ?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা ভূমি কি করে ব্যক্তে ?

অভিজিৎ। ব্যালুম, যখন শোনা গেল মৃক্তধারার ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মাহ্নবের ভিতরকার বহস্ত বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অস্তরের কথা আছে ওই মূক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে ব্ঝতে পারলুম উত্তরকুটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্তে।

দঞ্জর। যুবরাজ, আমাকে ৬ তোমার দক্ষী করে নাও।

অভিজিং। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হ'য়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমায় হাদয় জান, সেইজন্মে আলতে পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীর। দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মৃল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জ্ঞেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পৃজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি খেত পদা দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে ? তুমি জাগবার আগেই কোন ভোরে ওই পদাটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুক্র মধ্যে কত স্থাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই ? সেই ভীক, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার ম্থ তোনার মনে পড়ছে না ?

অভিজ্ঞিং। পড়ছে বই কি। সেইজন্মেই সুইতে পারছি নে ওই বীভৎস্টাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্রহাম্ম করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে ধেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধৃলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌছচ্ছে না ?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান ন্নাধি নে। —চেন্নে দেখো পৃষ্ট পাবি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্য

#### মুক্তধারা

যাত্র। করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই স্থান্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার স্বরটি আমার হাদয়ে এসে বাজছে, স্থলর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

#### বটুর প্রবেশ

वर्रे। याज नित्न ना, भारत कितिरत्र नित्न।

অভিজিৎ। কি হয়েছে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে।

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে ?

বটু। জান না, যুবরাজ ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃফারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মাছ্য-বলি চায়।

সঞ্জয়। সেকী কথা?

বটুঁ। সেই বেদী গাঁধবার সময় আমার ছুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে ) তবে শুনেছ বৃঝি ? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ ? অভিজিৎ। শুনেছি।

বটুৰ সৰ্বনাশ। তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না, আমার মাধা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যথন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে !

অভিজ্ঞিং। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারিদিকে স্বাই যখন শত্রু হবে ? আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে ? অভিজ্ঞিং। স্ইতেই হবে।

বটু। তাহলে ভয় নেই ?

অভিজিং। নাভয়নেই।

বটু। বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে।

#### রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাঞ্চ?

অভিজিং। শিবতরাইয়ের লোকদের নিতাছভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জয়ে।

উদ্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্মে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজ্ঞিং। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদাশুতায় বাঁচানো ষায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকৃটের ভোজন-পাত্রের তলা থসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবভরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার তুর্গতি থেকে উত্তর-কূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব। হৃ:সাহসের কাজ করেছ। মহারাজ থবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

#### অম্বার প্রবেশ

অংশ। স্থমন। বাবা স্থমন। যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি ?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে?

অম্বা। হাঁ, ওই পশ্চিমে, যেখানে স্থায় ভোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ। ওই পথেই আমি যাব।

আমা। তাহলে ছু:খিনীর একটা কথা রেখো-- যখন তার দেখা পাবে, ব'লো মা তার জ্বয়ে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিং। বলব।

অশ্ব। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। স্থমন, আমার স্থমন।

[ প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,

ष्ट्रय प्रमुख्य श्री ।

জয় সংশয়-ভেদন

জয় বন্ধন-ছেদন

জ্ব সংকট-সংহর,

শংকর, শংকর।

[ প্রস্থান

#### সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ। কী তাঁর আদেশ ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? **আমার কাছেও** গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজনিবিরে পদার্পণ করুন। সূজয়। আমিও সঙ্গে হাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[ অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

#### বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।

ঝড়ের মুখে ভাসল তরী

কুলে আর ভিড়বে না রে।

কোন্ পাগলে নিল ডেকে,

কাদন গেল পিছে রেখে,

ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে। [প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুল্ওয়ালী। বাবা, উত্তরকুটের বিভৃতি মামুষটি কে ?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থৈকে আগছিন শুনেছি উত্তরকুটের সবাই তাঁর পথে পথে পূপাবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বৃদ্ধি ? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালকের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হ'ক, বৃদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ছুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে কেঁথেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

স্ঞায়। না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পর্ষ্টি ? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট ক'রো না, ফিরে যাও।—— শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই খেতপদটি বেচবে ?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।
সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব। -

ফুলওয়ালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। ব'লো আমি দেওতলির হুখনী ফুলওয়ালী। প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়?

বিজ্যপাল। শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা।

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত।

সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র ? তাঁব কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চন্নুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিযা) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো। [উভযের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনপ্রয়ের প্রবেশ '

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব

বিষম ঝড়ের বায়ে

আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।

মাজৈ: বাণীর ভরসা নিয়ে

হেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে

› এই নাটকের পাত্র ধনপ্লর ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রারন্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওরা। সেই নাটক এখন হইতে প্রেরের ব্ছরেরও পূর্বে লিখিত। তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী

ছায়াবটের ছায়ে।

পথ আমারে সেই দেখাবে

যে আমারে চায়—আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী

এই শুধু মোর দায়।

দিন ফ্রোলে জানি জানি
পৌছে ঘাটে দেব আনি

আমার তৃঃথদিনের রক্তকমল

তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়। একেবারে মুথ চুন যে ! কেন রে, কী হয়েছে ?

>। প্রভু, রাজভালক্ চওপালের মার তো সহ হয় না। সে আমাদের যুব-রাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরও অসহ হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাথিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তারই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌছোবে না।

#### গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহু হয় না, হাত তুটো নিশপিশ করছে।

ধনপ্রয়। তাহলে হাত হুটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ওই ষগুামার্ক চগুপালের দণ্ডটা ধসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বৃঝি?
টেউকে বাড়ি মারলে টেউ পামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে টেউ জয় করা যায়।

৪। তাহলে কী করতে বল ?

ধনপ্রয়। মার জিনিস্টাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভূ?

ধনঞ্জয়। মাপা ভূলে বেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মাস্থাট যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিথা। লাগে জন্তটার, সে যে যাংস, মার থেয়ে কেই কেঁই করে মরে। ইা করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা ব্ঝলুম।

ধনপ্রয়। তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না ; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সিকাল-সকাল তরে যাব।

ধনপ্রয়। তার পরে বিকেল যথন হবে। তথন দেখবি কুলের কাছে তরা এসে ভূবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি ব্বিস তো মঞ্চবি।

গণেশ। ও কথা ব'লো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তথন যে করে হ'ক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়। বুঝিস নি ষে তা আর বৃঝতে বাকি নেই। তোদের চোথ রয়েছে রাঙিযে, তোদের গলা দিয়ে ত্বর বেরোল না। একটু ত্বর ধরিয়ে দেব ?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো।

এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্মেই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, হুটে। একই কথা। হুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,

ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই ;

যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জরের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমার বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ভরে কিম্বা ভর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

> এবার যা করবার তা সারো, সারো, আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হার।

#### হাটে ঘাটে বাটে করি থেলা, কেবল হেসে থেলে গেছে বেলা, দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

দকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই।—

দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো ?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজ্ঞার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি ? সেখানে কী করতে যাবে ?

ধনঞ্জয় । রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, দে হবে না।

धनक्षय। इत्व नां की तत ? थूव इत्व, त्भिष्ठ खत्त इत्व।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে পাকে।

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার দক্ষে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জ। কী চাইবি রে?

ত। <sup>\*</sup> চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো ?

ধনঞ্জ। বাজত্ব চাইবি নে ?

৩। ঠাট্টা করছ, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব ? এক পায়ে চলার মতো কি ত্রংধ আছে ? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজাব না হয়, তাহলে সেই থোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্ধ দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যথন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়। রাজ্যদরবারের উপরতলার মাহ্য যথন নালিশ মঞ্জুর করেন তথন রাজ্যার তাড়া রাজ্যাকেই তেড়ে আলে। গান

ভূলে যাই থেকে থেকে
ভোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা ? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি ধাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বৃক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জ্যোড় করে বসা চাই।

ষারী মোদের চেনে না যে, বাধা দেয় পথের মাঝে, বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি, লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

ষারী কি সাধে চেনে না ? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে।

ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি ? রাজা হলেই রাজাসনে বসে;

রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ ত্থাপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে ত্থার ভয়ে লাজে,
মান হয় দিনে দিনে,

ষায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজস্থ্যোরে কেন যে চলেছ ব্ঝতে পারলুম না। ধনঞ্জয়। কেন, বলব ? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

>। म की क्षा?

ধনপ্রয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জল্ঞে চলেছি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিছ রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কী?

#### গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে ?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে ?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে ?
সে কি অমনি হবে ?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে ?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে ?

- ২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।
  ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও
  সইবে।
- ১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে। ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইথানে ব'স, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি।
- >। দেখছিল, ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকুটের মাছ্র্যগুলোর ? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করিছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসং পান নি।
  - ২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা ?
  - ৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।
- >। ওরা মজুরি করবার জন্মেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।
  - ২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শান্তর তার মধ্যে আছে কী ?
  - >। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো।
- ২। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিছে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।
  - ৩। আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।
  - ২। ওদের অন্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শান্তর বিষ্ণুর মারে মনটাকে।

২। পাপ, পাপ। আমাদের গুরু বজে ওছের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?

৩। কেন বল তো?

২। তা জানিস নে? সম্প্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপূক্ষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় কেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরক্টের মাহ্যেকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিয় থুং—অপবিত্র।

- ৩। এ তুই কোথায় পেলি?
- २। ऋषः १७३० वटल मिरप्ररह्न।
- ৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকৃটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ >। আর সব হল ভাল, কিন্তু কামারের ছেলে বিভৃতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে সেটা তো—

উ ২। ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে কিরে গিয়ে বুঝে পড়েনেব। এখন বল, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ **০। ক্ষত্রিয়ের অন্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে** যে মিলি**রেছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভৃতি**র জয়।

উ ১। ও ভাই, ওই যে দেখি শিবতরাইয়ের মান্ত্রয়।

উ২। কীকরেবুঝ<del>লি</del>?

উ >। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কীরকম অঙুত দেখতে? যেন উপৰ থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন ? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম ?

উ >। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বৃদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। [ সকলের হাত্র

উ । তাই ? না, ভূলক্রমে বৃদ্ধি পাছে ভিতরে চুকে পড়ে। 🛛 [ হাস্ত

উ >। পাছে উত্তরকৃটের কানমলার ভূত ওদের কানতুটোকে পেয়ে বঙ্গে হাস্ত )। ওরে শিবতরাইয়ের অজবৃগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কী রে ?

উ ০। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভৃতির জয়।

উ >। চূপ করে রইলি যে ? গলা বুজে গেছে ? টুটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বৃঝি ? বল্ যন্ত্রাজ বিভূতির জয় ! গণেশ। কেন বিভৃতির জন্ন ? কী করেছে সে ?

উ >। বলে কী ? কী করেছে ? এত বড়ো ধবরটা এখনও পৌছর নি ? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো ?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না করলে অনার্ষ্টির ব্যাঙ-গুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাব্দ নিব্দেই চালিয়ে নেবে।

শি >। দেবতার কাজ! তার একটা নম্না দেখি তো?

উ >। ওই যে মুক্তধারার বাঁধ। [ শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্থ

উ >। এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস ?

গণেশ। ঠাটা নয় ? মুক্তধারা বাঁধবে ? ভৈরব স্বহন্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?

উ >। স্বচকে দেখু না, ওই আকাশে।

শি >। বাপ রে। ওটা কারে?

শি ২। যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ওই ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্দিন বলবে ওই ফড়িঙের ভানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ওই দেখো, কান ঢাকার গুণ। ওরা গুনেও গুনবে না তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে ?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেব নি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে। ( 🗸 ই০০ ১৯৮১ গ

🕏 🔍 🌣 कानणकाता तरम की ? 🗕 अरमत भत्रन व्किष्ठ र्छकारक भातरत ना ।

[ উত্তরকৃটের দলের প্রস্থান

#### ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। কী বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাংলে তো দাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকুটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মৃক্তধারার বাঁধ েবৈধেছে।

ধনঞ্জ । বাধ বেঁধেছে, বললে ?

গণেশ। হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা গুনলি নে বুঝি ?

গণে। ও কি শোনবার কথা ? হেদে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস ? তোদের স্বার শোনা আমাকেই শুনতে হবে ?

শি । ওর মধ্যে শোনবার আছে কী, ঠাকুর ?

ধনপ্রয়। বলিস কীরে? যে শক্তি তুরস্ত তাকে বেঁধে স্কেলা কি কম কথা? তাসে অস্তরেই হ'ক আর বাইরেই হ'ক।

গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে ?

ধনঞ্জয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোজা ব'স, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জ্বগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।

#### শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। এ কী বিষণ যে। খবর কী?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই পেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখান আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে মা, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি ?

मकला। कितिय निय थाव।

বিষণ। কী করে ?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি १

সকলে। রাজাকে মানি নে।

রণজ্বিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিং। কাকে মানিস নে ?

जकरन। প্রণাম।

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজ্বিং। কিসের দরবার ?

সকলে। আমরা য্বরাজকে চাই।
রণজিং। বলিস কী ?
১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।
রণজিং। আর মনের আনন্দে থাজনা দেবার কথাটা ভূলে যাবি?
সকলে। অর বিনে মরছি যে।
রণজিং। তোদের সদার কোথার?
২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সদার।
রণজিং। ও নয়, তোদের বৈরাগী।
গণেশ। ওই আসছেন।

#### ধনপ্তয়ের প্রবেশ

রণজিং। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ? ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি।

#### গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে ? ওরে আকাশ জুড়ে মোহন স্থরে কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে ? গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা ?

> ভেকে সে আকৃল করে, দেয় না ধরা, তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি

কেঁদে মরি কোন্ হতাশে।

রণজিং। তুমিই প্রজাদের বারণ কর বাজনা দিতে?

রণজিং। পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।
ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেব না।
রণজিং। দেবে না? এত বড়ো আম্পর্ধা?
ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।
রণজিং। আমার নয়?
ধনঞ্জয়। আমার উদ্ভ অন্ন তোমার, ক্ধার অন্ন তোমার নয়।

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিং। তোমার ভরদা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়। বাইরের ভরদা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় দাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তথ্ন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, ভোমার কপালে ছঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে তুংখ কপালে ছিল সে তুংখ বুকে তুলে নিয়েছি। তুংখের উপরওআলা সেইখানে বাস করেন।

রণজ্ঞিং। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইথানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়।

গান

রইল বলে রাখলে কারে ?

ছকুম তোমার ফলবে কবে?

টানাটানি টিকবে না, ভাই,

রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাথতে পারবে না। সহজে রাথবার শক্তি যদি থাকে ৩ বেই রাথা চলবে।

वर्गाखर। मात्न की इन ?

ধনঞ্জয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাথেন। লোভ করে যা রাথতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টি কবে না।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার,

গায়ের জোরে রাখ মার,

ধাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে

তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভূল করছ এই, যে, ভাবছ জ্বগৎটাকে কেড়ে নিলেই জ্বগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফ্সকে গেছে।

গান

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

## দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে

হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিং। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ---

রণজিং। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না ?

মন্ত্রী। শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরও চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্ হবে না।

धनअपः। या वन्निष्ट्, किरत्र या।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বৃঝি ?

২। তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব ?

ধনপ্রয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর ? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে স্কুদ্ধ তুর্বল করবি।

গণেশ। ওকথা বলে আজু ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি ? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে ? বড়ো লজ্জা পেলুম।

১। সে কী কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব।

ধনঞ্জয়। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

২। চলে গিয়ে কী করব ? ভূমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে ? আমাদের ভালোবাস না ?

ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা

সকলে। আচ্ছা, ঠাকুর চললুম, কিছ-

ধনঞ্জয়। কিন্তু কীরে'। একেবারে নিঞ্চিন্তু হয়ে যা, উপরে মাপা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

भनअशं। ५६ क हमा वरम ? (आदि।

গণেশ। চললুম, কিন্তু আমালের বলবুদ্ধি রইল এইথানে পড়ে। প্রস্থান ১৪—২৮

রণজিং। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে ষে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রণজিং। কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বৃদ্দে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবৃদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ ম্থের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবৃদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিং। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি।
দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না
তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন
তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিং। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌছোল না। ভিতরে থেকে ঘিনি ও দর চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণুঞ্জিং। রাজার থাজনা যখন ওরা দিতে আসে তথন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনপ্রয়। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দেড়ি মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিং। এখন তোমার কর্তব্য ?

ধনঞ্জয়। তক্ষাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভৃতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই ভাড়া লাগান।

রণজিং। তবে আর দেরি কেন? সরো না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাধার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিং। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো। ধনপ্রার।

গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।

তোর মাবে মরম মরবে না।

তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,

আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,

তোদের ধরা আমায় ধরবে না।

ষে-পথ দিয়ে আমার চলাচল

তোর প্রহরী তার থোজ পাবে কী বল ?

আমি তাঁর হ্য়ারে পৌছে গেছি রে, মোরে তোর ছ্য়ারে ঠেকাবে কি রে ?

তোর ভরে পরান ভরবে না।

িধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিং। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিংকে দেখে এদ গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্মে অমৃতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিং। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

িরাজার প্রস্থান

[ প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হাদ্বিদারণ

জनमधि-निमाक्नन,

মরু-শাশান-সঞ্চর,

শংকর শংকর।

বজ্ঞঘোষ বাণী,

क्ष्य, भूमभावि,

মৃত্যুসিন্ধু-সম্ভর,

শংকর, শংকর।

উদ্ধবের প্রবেশ

উন্ধব। এ কী? যুবরাজের সকে দেখানা করেই মহারাজ চলে গে<del>কেন</del> ?

M. J. Call Sourie Ex

মন্ত্রী। পাছে মৃথ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই ছিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও খেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরাজ্ঞকে দেখে আসি গে। [প্রস্থান

## চুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

- >। মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে ? কেন বলছে যুবরাজ অক্তায করেছেন—আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।
- ২। বুঝতে পারিস নে উত্তরকুটের মেয়ে হয়ে ? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।
- >। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিখাদ করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।
- ২। তুই ছেলেমান্ত্র, আনেক ছঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে বাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।
  - ১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?
- ২। স্বাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকুটের সিংহাসন জয় করতে চান,—ওঁর আর তর সইছে না।
- >। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো স্বারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। থারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আব যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?
- ২। তুই চুপ কর্। একরন্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। 'দেশস্ক লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—
  - >। আমি দেশস্ক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে—
  - २१ हुन हुन।
- >। কেন চুপ ? আমার চোথ কেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজ্বকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জ্বন্যে আমার যা হয় একটা কিছ করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব— বলব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজ্বেই জ্বয়, যারা নিন্দুক তারা মিথা।"
- ২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেবছি। ভিতমের প্রস্থান

## উত্তরকৃটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

>। কিছুতেই ছাড়ছি নে, চন্ রাজার কাছে যাই।

- ২। ফল কী হবে ? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।
  - ১। করুন রাগ, পট কথা বলব কপালে যাই থাক।
- া এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকুটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল ?
  - ২। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাদা?
  - ৩। কাউকে চেনবার জো নেই।
  - ১। রাজা ওঁকে শান্তি না দেন তো আমরা দেব।
  - २। की कत्रवि?
- ১। এদেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে গতে হবে।
- ি ক ছ ওই তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে বাজার বাজিতেও তাঁকে পাওয়া যাছে না।
  - ১। রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।
  - ু। পুকিষেছে ? ইস, দেয়াল ভেঙে বের করব।
  - >। ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।
  - ৩। আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তব্—

## উন্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

- মন্ত্রী। কী হয়েছে?
- >। লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।
- মন্ত্রী। আরে বাপু; আমি বের করবার কে?
- ২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।
- মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।
  - ৩। গারদ থেকে?
  - মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।
  - সকলে। জয় মহারাজের, জয় উদ্ভরকৃটের।
  - २। চল্রে, আমরা গারদে ঢুক্ব, সেখানে গিয়ে--

মন্ত্রী। গিয়ে কী করবি ?

২। বিভৃতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শৃ্ন্তে ঝাঁপিয়ে পড়া ছবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্ত ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা, তবে গারদ থাক, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

ত। ও ভাই, ওই দেখ্। সুর্য অন্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্ত বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্ঞলছে। রোদ্বের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অন্তস্থর্বের আলো আঁকড়ে রয়েছে থেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাছে। [ নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিংলন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব। কেন?

মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্মে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

#### সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজ্ঞকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস কর্লুম না, তাতে তাঁর সংক্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শাস্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরও জটিল করে তুলবেন না। সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মৃক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের গ্রব পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন, বনিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তারই অমুবর্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অমুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কীহবে ?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মাছ্যই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যাটকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচেছ না, এ যেন যুবরাজের মুথের কথা।

মগ্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভূলে যাই তাঁব কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর পেকে তারই কাজ কবব। শাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কীকরতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বডো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজ্নেটে এই তো উপযুক্ত সময়।

[ উভ্যের প্রস্থান

## বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিং। ওকে ও । উদ্ধব বুঝি ?

উদ্ধব। হা, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ ৷ অন্ধকারের জন্মে অপেকা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো ?

উদ্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিং। মনে সংশন্ন ক'রো না। মহারাজ্য ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ্য সাধন করে তাহনে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিং। আমার দৈত্ত আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দা করে নিয়ে যাবে। দায আমারই।

নেপথ্যে। আগুন, আগুন।

উদ্ধব। ওই হয়েছে। বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই স্থযোগে বন্দী ঘৃটিকে বের করে দিই।

## কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিং। একী দাদামশায় যে।

বিশ্বজিং। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে থেতে হবে।

অভিজ্ঞিং। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হ'ক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিং। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবেন প্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিং। তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি নাসে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিং। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্মে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না ?

অভিজিৎ। যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও- শুনত তবে আমার জন্মে অপেকা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভূসবে।

## মুক্তধারা

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো। [ হুই জনের হুই পথে প্রস্থান

#### ধনপ্রয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,

আমি তোমারি জয় গাই।

তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা

মূর্তি দেখি নাই।

ত্হাত তুলে আকাশ পানে

মেতেছ আজ কিসের গানে ?

এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়

বলিহারি থাই।

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,

আগল যাবে সরে

সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি

मिति दा ছाই कदा।

সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে

ঐ নাচনে নাচবে রক্তে,

সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জর। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরদা রাধাই অভ্যাদ, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

**२**८—-२३

বটু৷ ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র বেঁধে দিলে ?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যথন সবে আরম্ভ হয় তথন চোখে পড়ে না। যথন শেষ হবার পালা আসে তথন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে।—জাগো, ভৈরব, জাগো। আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

## উত্তরকৃটের নাগরিকদলের প্রবেশ

- >। মিথো কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেণেছে।
- २। प्रथित, काशांत्र मुकिएम त्रारथ।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

- ১। এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাং চমকিয়ে দিলে।
- ৩। তাবেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মাহুষ ধরা দিয়ে বঙ্গে আছে তাকে ধরবে কী করে?

>। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও সব মানি নে।

ধনঞ্জর। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বরং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই শুকুকে খোয়ালে। আমাকে স্কুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

>। তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি না কেন ?

ধনঞ্জর। রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমতো পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হ'ক।

- ২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।
- ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।
- ২। দেখলি তো, কথাটার মানে আছে। তুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।
- ১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘূরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে

## মুক্তধারা

স্রাবার চেষ্টা। এইথানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

कुन्मन । এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধো না ।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরকুটের মামুষ ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন ?

ধনজয়। কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হাদ্বিদারণ

জ্ঞলদগ্নি-নিদারুণ,

মকশ্মশান-সঞ্চর,

শংকর শংকর।

বজ্ৰঘোষ-বাণী

রুন্ত্র, শূলপাণি,

মৃত্যু-সিন্ধু-সম্ভর,

শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

কুন্দনু। ওই দেখো চেয়ে। গোধৃলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের খদের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও স্থর্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভৃতের মতো দেখাচেছ।

কুন্দন। বিভৃতি তার কীতিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকুটের থে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও মেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

## চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

- <sup>৪</sup>। ধবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেথানে যুবরাজ্ঞকে রেখে দিয়েছে।
- ২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক্ এইথানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি। [নাগরিকদের প্রস্থান

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

ধনপ্তায় |

গান

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,

ক্তা মোর, ও ক্ত্রী ?

বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে, গুণী মোর, ও গুণী ?

তাহলে হার হল যে হার হল

শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল

গুণী মোর, ও গুণী!

বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে, তাহলেই স্কর জাগে,

গুণী মোর, ও গুণী!

না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

## নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১। একী কাণ্ড?

২। থুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীস্থদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল ?

কুন্দন। উত্তরকুটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্মে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

- >। ভারি অক্সায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাঞ্জকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না ?
  - ২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—
  - ১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার থনিটা---

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

- >। তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে—কী অক্তায়। অসহ অক্তায়।
- ৩। আর ওঁদের সেই জাঞ্চরানের থেত, তার থেকে অস্তত পক্ষে বৎসরে—
- ২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায় ?
  - ১। ও ওইধানেই থাক্ না পড়ে। [নাগরিকদের প্রস্থান

धनक्षय ।

গান

কেলে রাথলেই কি পড়ে রবে ? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওয়ে কোন্রতন তা দেখ্না ভাবি,

ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি ?

ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।

ওর থোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?

তাই দৃত বেরোল হেথা সেথা। যারে করলি হেলা সবাই মিলি, আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,

যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি

সেই দরদির প্রাণে স'বে ?

#### কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাঢ়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্তেই তো বাড়ি পালাবার জোনাই L

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায় ?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মান্ত্র্য হয়ে উত্তরকুটের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম। [ উভয়ের প্রস্থান

## উত্তরকূটের চুইজন রাজদূতের প্রবেশ

এখন কোন্দিকে যাই ? নওসাহতে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে,
 তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হকুম।

- ১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অম্বা পাগলীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে য়াকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।
  - ২। কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।
- >। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ
   পেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে।

#### একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক (চাঁৎকার করিয়া)। ওরে বৃধ—ন, শস্তু—উ। বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কেহে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জলবে, বাতির দরকার। তুমি কে ?

> পথিক। আমি হুববা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল ?

নিমকু। অনেক মামুষ আসছে, কাকে চিনব ?

ভ্বা। অনেক মাস্থ্যের মধ্যে তাকে ধ'রো না, আমাদের আন্দু। সে. একেবারে আন্ত একথানি মান্থ্য — ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—স্বাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একথানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

ছব্বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে স্থা বের করব কেন ?

নিমকু। রসিক বট হে।

প্রস্থান

ছরা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উ:, বিঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

## মুক্তধারা

## আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

ছবা। বাবারে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হুবলা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্তী মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হবা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেদ আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাঞ্চা দিয়া ) এইবার বুঝলে তো ?

হববা। উঃ বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথায় চলব ? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার জালাপের প্রথম ধান্ধাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুবর। শিবতরাইয়ে ? এই অমাবস্থারাতে ? সেখানে পালাটা কিসের ? পুথিক। নন্দিশংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুববা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে ? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেশতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও না কেন, মুখানা হাত আছে তো?

হুকা ৷ নেহাত না থাকলে নয় বলেই আছে নইলে একে কি —

পথিক। হাতের পরিচয় মূখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

#### দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি কল্পর।

কন্ধর। লোকটাকে?

৩। আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরতৈরবের মন্দিরে ঘন্টা বাজাই। কল্পর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের হণ্টা—

কঙ্কর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

ক্ষর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুবা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্ধ আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কম্বর। ওই যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিং থবর ভালো তে।

## কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয়দল আগেই রওনা হযেছে কল্পর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কল্পর। কেন যাবে না ? কী হয়েছে ?

উক্ত ব্যক্তি। কিচ্ছু হয় নি, আমি যাব না।

কন্ধর। লোকটার নাম কী, নরসিং ?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর। আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপাড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো ? বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।

ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কশ্বর। আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শক্ত হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে ?

বনোয়ারি। আমি অন্তায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্থায় অন্থায় ভাববার স্বাতম্য যেথানে সেইথানেই অন্থায় হচ্ছে অন্থায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকৃটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকৃটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কশ্বর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিমে চলেছি। বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কম্বর। উত্তরকুটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

হুবা। বনোয়ারি খুড়ো, ভূমি বিচার করে সব কথা ব্রুতে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে ব্রিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণাশীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণাশীটা ছেড়ে ঠাওা হয়ে বলে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী ?

ছব্বা। আমি গান গাই। সেটা এথানে থাটবে না বলেই স্কুন্ন বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কম্বর। ( বনোয়ারির প্রতি ) এখন তোমার অভিপ্রায় কী ?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

কঙ্কর। তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

হুবা। একটা কথা বলি, কন্ধর দাদা, রাগ ক'রো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কহর। উত্তরকুটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

ছববা। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি। [নরসিং ও কন্ধর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান নরসিং। ওই যে বিভৃতি আসছে। যন্ত্ররাঞ্জ বিভৃতির জয়।

## বিভৃতির প্রবেশ

কম্ব। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভৃতি। উৎসবে আমার শথ নেই।

নরসিং। কেন বলো তো ?

বিভূতি। আমার কীতি ধর্ব করবার জ্ঞেই এন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌছোল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কমর। কার প্রতিযোগিতা, যন্তরাজ?

বিভৃতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরকুটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্তা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে ১৪—৩০ আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দৃত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং। এত বড়ো কথা ?

কঙ্কর। তুমি সহ্য করলে, বিভৃতি?

বিভৃতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কছর। কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন তুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্ল একটুখানিতেই—

বিভৃতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র থুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বস্তায় তথনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং। পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি। সে ছিন্ত্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্মে কিছুমাত্র আশক্ষা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আনার আর কোনো থেদ থাকে না।

কম্ব। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভৃতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ওই গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং। বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভৃতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কন্ধর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো।

#### ধনপ্রয়ের প্রবেশ

কল্পর। ওই দেখো, যাবার মূথে অযাতা।

বিভূতি। বৈরাণী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যস্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনপ্রয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভৃতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জালিয়ে জাগানো নয়।

ধনপ্রয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্মে জাগবেন। বিভৃতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি। ধনঞ্জয়। সব চেয়ে তুঃসাধ্য যথন হয় তথনই তাঁর সময় আসে।

## ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ভেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।

[ প্রস্থান

## রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শৃহ্য, অনেকথানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিং। .তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই। কল্পর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণক্ষিং। শান্তির যে যোগ্য তার শান্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি ?

কল্পর। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। রণজিং। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কন্ধর। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। য্বরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যথন তাঁকে পাওয়া যাবে তথন তারা শান্তির জন্তে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা তুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিং। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সন্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মাহুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

, ২৩৬

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্মশ্লাঘায় অক্তদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্ধাম করে ফুলবেন না।

রণজিং। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে ? ধনঞ্জয় বৈরাগী ?

। ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিং। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিং। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। স্থমন, বাবা স্থমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজ্বা। ওকে ও ?

মন্ত্রী। সেই অম্বাপাগলী।

#### অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিৎ। কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অস্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন ? ভৈরব কি কথনো ফিরিয়ে দেন না ?

#### চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কী কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরন্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তাহলে কী করে—

কন্ধর। কী বিভৃতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভৃতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কন্ধর। তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হ'ক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিং। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

## মুক্তধারা

চর। তারা শুনেছে—যুবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এথান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভৃতি। আমরাও খুঁজছি যুববাজকে, আর ওরাও খুঁজছে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়। তোমাদের ছুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই। চর। ওই যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সদার।

#### গণেশের প্রবেশ

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি )। ঠাকুর, পাব তো তাঁকে ?

ধনঞ্জয়। হাঁরে, পাবি।

গণেশ। নিশ্চয় করে বলো।

ধনঞ্জয়। পাবিরে।

রণজিং। কাকে খুঁজছিস ?

গণেশ। এই যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিং। কাকেরে?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে ? ওকেও ?

ধনঞ্জয়। মাহ্য চিনলি নে, বোকা ? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার ? গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জ । রাখবি বই কি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্বিদারণ

क्रमात्री-निमाक्रन,

মরুশাশান-সঞ্চর,

শংকর, শংকর।

বজ্রঘেষ-বাণী,

ক্তু, শূলপাণি,

মৃত্যুসিন্ধু-সম্ভর,

শংকর, শংকর।

[ প্রস্থান

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

নেপথ্য। মা ডাকে, মা ডাকে। ফিরে আয়, স্থম্ন ফিরে আয়।

বিভৃতি। ও কী ভনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বৃকের ভিতর থিল থিল করে হেসে উঠল যে।

বিভৃতি। আঃ থামো না, শব্দটা কোনু দিকে বলো তো?

নেপথ্যে। জয় হ'ক, ভৈরব।

বিভৃতি। এ তো স্পষ্টই জলম্রোতের শব।

ধনঞ্জয়। নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভৃতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে।

কন্ধর। এ যেন—

নরসিং। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভৃতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে ?—তার নিস্তার নেই। কিন্তর, নরসিং ও বিভৃতির জ্বত প্রস্থান

বণজিং। মন্ত্ৰী, এ কী কাণ্ড?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাব্দে রে বাব্দে ডমরু বাব্দে

হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ এ ষেন—

রণজিং। হাঁ, এ যেন উারই-

মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারও—

রণজিং। এমন সাহস আর কার?

ধনঞ্জয়।

গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,

প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিং। শান্তি দিতে হয় আমি শান্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মন্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো ব্যুতে পারছি নে।

ধনপ্রয় ৷

গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,

তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিং। ওই পায়ের শব্দ শুনছি যেন। অভিজিং, অভিজিং।

মগ্রী। ওই যেন আসছেন।

ধনঞ্জয়।

গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে, বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

#### সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিং। এ যে সঞ্জয়। অভিজিং কোথায়?

সঞ্জয়। মৃক্তধারার স্রোভ তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিং: কি বলছ, কুমার।

সঞ্জয়। যুবরাজ মৃক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিং। বুঝেছি, সেই মৃক্তিতে তিনি মৃক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে এফকারে তাঁর জন্মে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই প্রযন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ প্র্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিও। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জ্বনেছিলেন। সেইখানে ব্যাস্থরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাস্থর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তথন মৃক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরাজ্ঞকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,

জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।

জয় সংশয়-(ভদন,
জয় বন্ধন-(ছদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।
তিমির-হৃদ্বিদারণ
জ্ঞলদগ্লি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্ঞঘোষ-বাণী,
য়য়ৢ, শ্লপাণি,
মৃত্যুসিয়ু-সন্তর,
শংকর, শংকর।

পৌষসংক্রান্তি, ১৩**২৮** শান্তিনিকেতন

# উপন্যাস ও গল্প

## গল্পগুচ্ছ

## गन्ना छ ष्ठ

## ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অন্ধিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বছদিনকার কত বিশ্বত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরপ দিন। আখিন মাস পড়িতে আর তুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধ্র নবীন শীতের বাতাস নিস্রোথিতের দেহে নৃতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তক্ষ-পল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গন্ধ। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সন্ধে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আফ্রকাননের নিচে ঘেণানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেথান পর্যন্ত গন্ধার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ভাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টল্মল করিতেছে— ত্রস্তযোবন জোয়ারের জল রক্ষ করিয়া তাহাদের তুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া ঘাইতেছে।

ভবা গলার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রোদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো রং। রোদ্রের এমন রং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রোদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাথিরা যেমন আলোতে পাধা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সুধ্কিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাথি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাথা ছটি আকাশে চডাইয়া দিয়াচে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা তুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ধু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গলার স্রোতের উপর থেলাইতে থেলাইতে ভাসিয়া য়ায়, বছকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এইজন্ম সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গলার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গলার উপর হইতে মৃছিয়া য়ায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া য়ায় না। সেইজন্ম, য়িও আমাকে বুদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হদয় চিরকাল নবীন। বছবংসরের স্থতির শৈবালভারে আচ্ছয় হইয়া আমার স্থাকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাং একটা ছিয় শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া য়ায়। তাই বলিয়া য়ে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। য়েখানে গলার স্রোত পৌছায় না, সেখানে আমার ছিল্রে ছিল্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জ্বিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষা, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্রামল মধ্র চিরদিন নৃতন করিয়া রাথিয়াছে। গলা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া খাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিডে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উহার মাতামহী তথন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ম্বতকুমারীর পাতা গলার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাছর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইথানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত,, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যথন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ভাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুড়য়া ভুরস্কপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভল্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তথন আমার সেই ম্বতকুমারীর নোকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কোঁতুক বোধ হইত।

যে-কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই মৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ্ব আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কুখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, ছুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ছুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাছ প্রসায়ণ করিয়া স্থবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ক্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তথন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রোজ উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ত্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিড়িলে আমার বাধা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তথনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেফদণ্ড ভাঙ্গিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় কাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের স্থার্থ নিপ্রার আয়োজন করিতেছে, তথন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে তুইখানি ইটের অভাব ছিল, সেই গর্ভটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যথন সে উস্থুস্থ করিয়া জাগিয়া উঠিত, মংস্তপুচ্ছের তায় তাহার জোড়াপুচ্ছ তুই-চারিবার ক্রত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তথন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অক্যান্ত মেয়েরা তাছাকে কুস্থম বলিয়া ভাকিত। বোধ করি কুস্থমই তাছার নাম হইবে। জ্বলের উপরে যখন কুস্থমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাথিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাথিতে পারি; এমনি তাছার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা কেলিত ও তাছার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন

আমার শৈবালগুলাগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুশুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সন্ধিনী এমন আর কাহারও নয়। যত ত্রস্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুনি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাজুসী। তাহার মা তাহাকে বলিত কুন্মি। যখন তখন দেখিতাম কুশুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভ্বন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাকুসীকে শশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেথানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব ন্তন লোক, ন্তন ধরবাড়ি, ন্তন পথঘাট। জলের পদ্টিকে কে যেন ভাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুস্থমের কথা একরকম ভূলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুস্থমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুস্থমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুস্থমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অন্থভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মলের শব্দী না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষয় শুনাইতে ব্লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুষ্ম বিধবা ইইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; তুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাংই হয় নাই। প্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁত্র মুছিয়া গায়ের গহনা কেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গলার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সিলনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভূবন স্বর্ণ অমলা শশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাদে তাহারও বিবাহ হইয়া ঘাইবে। কুষ্ম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে বধন দ্বটি হাটুর উপর মাথা রাথিয়া চূপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তথন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি স্বাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-থুশি-রাকুসী বলিয়া ভাকাভাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুস্থম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন করণ মুখ শাস্ত স্বভাবে তাহার ধৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল বে, সে ঘৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যথন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বংসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ ষেমন দেখিতেছ, সে বংসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রশিতামহারা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর স্থের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময করিবার জয় গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচ্নিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা ঘেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন ঘেমন সত্যা, ঘেমন জীবস্তা, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তক্ষণ হলয়খানি লইয়া স্থে ছ্:খে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া ছিলয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের স্থত্যথের শ্বতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের স্থাকরোজ্ঞল আননচ্ছবি—তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ড বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতন্থ সোম্যাজ্জলম্থচ্চবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্থন্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রন্থ লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েয়য় কলসী রাধিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্ম মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সঞ্চাসী, তাহাতে অমুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইরা বসাইতেন, জননী-দিগকে ঘরকলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন; কোনোদিন ভগবলগীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইরা আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আন্তিত, কেহ

**≻8**—७३

মত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেরেরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা কী রূপ! মনে হয় ঘেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ধাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে স্থাদেশ্বের পূর্বে শুক্তারাকে সন্মুখে রাখিয়া গলার জলে নিমন্ন হইয়া ধীরগজীরস্বরে সন্ধাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গলার পূর্ব উপক্লের আকাশ রক্তবর্গ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্ম্থ কুঁড়ির আবরণ-পূটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুস্মমের লাল আভা অরু অরু করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গলার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুইক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, স্থ পূর্বাকালে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্রপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সয়্যাসী হোমশিখার ত্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুল্র পূণ্যতম্ব লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজুট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তথন নবীন স্থিকিরণ তাঁহার স্বাকে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সুর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গলামানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সয়্যাসীকে দেখিবার জ্বন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেক-শুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্মাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো এ যে আমাদের কুম্বমের স্বামী।"

আর-একজন তুই আঙুল ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা ডাইতো গা, এ যে আমাদের চাটুজোদের বাড়ির ছোটোলাদাবাবু।"

স্পার একজন যোমটার বড়ো ঘটা করিত না, দে কছিল, "স্থাহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিখাস কেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি ভেমনি কপাল।" তথন কেছ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।" কেছ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।" কেছ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইরূপে এ-কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ ভাহার মনে পড়িল।

তথন খাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল।
মন্দিরের কাঁসর ঘন্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরক
ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে।
পরিপূর্ণ জ্যোৎয়া। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি কেলিয়া
কুম্ম বিসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তর। কুম্মমের সম্মুখে
গকার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎমা—কুম্মমের পশ্চাতে আশে পাশে ঝোপে ঝাপে
গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুক্রিণীর ধারে, তালবনে অন্ধনার
গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বায়্ড ঝুলিতেছে।
মন্দিরের চুড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের উর্ধানীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া তুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাধার উপর হইতে ফাপড় পড়িয়া গেল। উর্ধ্বমুধ ফুটস্ত ফুলের উপরে বেমন জ্যোৎসা পড়ে, মৃথ ভূলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎসা পড়িল। সেই মৃহুর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজ্ঞায়ের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুন্ম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্মাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্মাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুদের ধর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্মাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিরাছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্মাসীর পশ্চাতের ছারা সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ধাদীর পদধৃলি লইয়া যাইত। সন্ধাদী যথন শান্তব্যাখ্যা করিতেন তথন সে একধারে দাঁড়াইয়া ভনিত। সন্ধাদী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ভাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি ব্ঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোধাগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া ভনিত। সন্ধ্যাদী তাহাকে ধ্যমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবস্বায় আলম্ম করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধ্যাত করিত।

- সন্ন্যাদী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশাস্ত মুখে যে একটি মান ছায়া ছিল, তাহা দৃর হইয়া গেল। সে যথন ভক্তিভরে প্রভাতে সয়্যাদীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তথন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধাত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি স্থবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসম্বের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দ্র হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্রামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাথান্তরে পাধিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুক্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিরা আমার পাষাণ-হাদরের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোজ্ঞাস আকর্ষণ করিয়াই মেন আমার লতাগুলাগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুস্থমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা বার না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ধাসীর সহিত কুস্তমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুধ নত করিয়া কহিল, "প্রভূ, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইরাছেন।"

"হা তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবার তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুস্ম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুস্থম ঈষং মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভূ, আমি পাপীয়দী সেইজন্মই এই অবহেলা।" দল্লাদী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুস্থম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়ছে, আমি তাহা বুকিতে পারিয়াছি।"

কুস্থম ধ্যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জ্বানি বৃথিয়াছেন। তাহার চোথ অল্পে অল্পে জ্বলে ভরিয়া আসিল, সে সেইগানে বসিয়া পড়িল; মুথে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্মাসী কিছুদ্রে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুত্বম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে ধামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্র বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্তে স্বপ্নে দেবিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোধায় যেন একটি বকুলবনে বিসয়া তাঁহার বামহন্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্রুই আশ্রুই কাছর লা। স্বপ্ন ভাত্তিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘার ভাত্তিল না। তাহার পরদিন যথন তাঁহাকে দেবিলাম আর পূর্বের মতো দেবিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সক্ষে সক্ষের হিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমন্ত অন্ধকার হইয়া লেছে।"

যথন কুসুম অশ্রু মৃছিয়া মৃছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অসুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাবাণ চাপিরা ছিলেন।

1

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্মাদী বলিলেন, "মাহাকে স্বপ্ন দেখিরাছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুস্ম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ম্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জ্বন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।"

কুস্ম সবলে নিজের কোমল হাত তৃটি পীড়ন করিয়া হাতজ্ঞােড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

ममामी कहिलान, "है। विलाखंडे हहेरव।"

কুস্বম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভূ, সে তুমি।"

ষেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌছিল, অমনি সে মৃষ্টিত হইয়া
আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মৃতির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।
যথন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তথন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি
আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে।
আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে
তোমার ভূলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর
মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্মাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুস্থম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ম্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভূলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অন্ত গেল, রাত্রি বোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু ব্ঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুছ করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বিলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিজে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক, ১২৯১

#### রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইরা পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিন্ত্রিত স্থুদীর্ঘ অজগর সর্পের ক্রায় অরণাপর্বতের মধ্য দিয়া, বুক্তশ্রেণীর ছায়া দিয়া, স্মবিস্তীর্ণ প্রাস্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শ্রান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্বের সহিত ধুলার লুটাইয়া শাপাস্তকালের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহুর্তের জন্মও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুক্ত শ্যার উপরে একটিমাত্র কচি সিগ্ধ শ্রামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিষ্বরের কাছে অতি কৃত্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অফুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ: কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়-নিদ্রার মধ্যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ চরণের শব্দ অহর্নিশ ক্রান্থরের ন্তায় আবর্তিত ইইতেছে। আমি চরণের স্পর্দে হাদয় পাঠ করিতে পারি। আমি ব্রিতে পারি, কে গ্রহে ঘাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শাশানে ঘাইতেছে। যাহার স্থথের সংসার আছে, নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; দে প্রতি পুদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, দেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা ছাঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত কক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল থানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্ম ঘথন আমি কান পাতিয়া থাকি, তথন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আয়ার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আয়ার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেই জানিতে পার। ওই শুন, এক জন গাহিল, "ভারে বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা

গেল্ল না। ওই একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিরা জ্বামার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জ্বানি। যে কথাটা বলা
হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা
হইবে, সে যখন মুখ ভূলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার
যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মুখ কিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে, কিরিয়া
আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোৰাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না।
একটি চরণচিক্ত ও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন
পড়িতেছে, আবার নৃতন পদ আসিয়া অন্ত পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া
বার সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাধার বোঝা হইতে কিছু
পড়িয়া যায়, সহত্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে
মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যন্তুপের
মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্ক্রিত ও বর্ধিত
হইয়া আমার পার্যে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নৃতন পথিকদিগকে ছায়া
দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাতা। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ স্থদ্রে অবহিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহেরু দ্বার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিই তাহার জন্ম কুতক্ষতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া স্থসন্দিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাক্ত শ্রম, কেবল বিচ্ছেন। কেবল কি স্থদ্র হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্তলহরী পাখা তুলিরা স্থালোকে বাহির হইরা আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শ্রে মিলাইরা যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একট্খানি পাইঘ না!

কবনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইরা আসে। তাহাদের পিতার আনীর্বাদ মাতার মেহ গৃহ হইতে বাহির হইরা পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিরা দের। আমার ধ্লিতে তাহারা মেহ দিয়া যায়। আমার ধ্লিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই অপুপকে মৃত্ মৃত্ আমাত করিরা পরম সেহে ঘুম পাড়াইতে চার। বিমল হাদর

লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত ক্ষেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি বখন আমার উপর দিয়া চলিয়া চায়, তখন আপনাকে বড়ে। কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

বাঁহা বাঁহা অরুণ-চরণ চলি বাতা, ভাহা ভাহা ধরণী হই এ মধু পাতা।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্রামল তুণ জ্বাতি না।

প্রতিদিন যাহার। নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জ্বানে না তাহাদের জন্ম আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মৃতি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বছদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ ত্রথানি লইয়া প্রতিদিন অপরাক্লে বহুদূর হইতে আসিত—ছোটো ত্রটি নৃপুর রুত্ব ঝুত্ম করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বা**জিত। বুঝি তাহার ঠোঁট ঘুটি** ক**ণা** কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ ঘুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ্যানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেথানে সে শ্রাস্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অশ্বমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোথানে দাঁড়াইত না,—হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পুরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে কিরিয়া ঘাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধার অন্ধকার হিম**স্পর্ন** স্বাবে অমুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধৃলির কাকের ডাক একেবারে ধামিয়া যাইত ; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিও না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন <sup>ঝরঝর</sup> ঝরঝর শব্দ করিবা উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন,সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে ঘাইত। ' একদিন কান্ধন মাসের শেষাশেষি অপরায়ে ষধন বিস্তর আদ্রমূকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তথন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে গুৰু পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে তুই এক **ফোটা অঞ্জল** 

আমার নীরস তথ্য ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাছে বালিকা সেইথানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদ্রে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে পুটাইয়া পড়িল। তুই বাছতে মুখ ঢাকিয়া বুক কাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহু আশ্রের লইতে আসে। তুই বাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই বাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মৃক। তুই বাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোথ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্যবর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো দে গৃহে কিরিয়া গেল, হয়তো এখনও দে প্রতিদিন শাস্তমুখে গৃহের কাল্ল করে—হয়তো দে কাছাকেও কোনো হঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধাবেলায় গৃহের অন্ধনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বিসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আল পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অমুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পারের কঙ্কণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্ম করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রথব রোদ্র। উছ-ছছ। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তথ্য
ধুলা স্থনীল আকাশ ধুসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, স্থাী হংগী, জরা
যোবন, হাসি কারা, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির প্রোতের
মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্ম পথের হাসিও নাই, কারাও নাই। গৃহই অতীতের
জন্ম শোক করে, বর্তমানের জন্ম ভাবে, ভবিশ্বতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু
পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহত্র নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে
নিজের পদর্গোরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অভ্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের
চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রেরাস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘখাস
কেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্ম
বিলাপ করিতে থাকিবে, নৃতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে?
বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বুথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া
থাকিতে দিই না, হাসিও না, কারাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্ৰহায়ণ, ১২৯১

## মুকুট

#### প্রথম পরিচেছদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা থাঁকে বলিলেন, "দেখো, সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসন্মান করিয়োনা।"

পাঠান ইশা থা কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভূফ উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তথনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজ্ধর বলিলেন, "ভবিশ্বতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমূচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা থা সহসা মাথা তুলিয়া বজ্ববে বলিয়া উঠিলেন, "বটে !"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাধরের উপরে ঠক করিরা ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা থাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আক্ষালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোথের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা থা উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জ্যোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহা-রাজাধিরাজকে কী বলিয়া ভাকিতে হইবে। হজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই !"

ইশা থাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অস্ত কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সমর ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রছ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাধা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "থা সাহেব, আজি-কার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রস্মারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা থাঁ জীরের ফলা রাখিরা সমেতে তাঁহাকৈ আলিজন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শোনো তো বাবা, বড়ো জামাশার কথা।

তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করে। দাদা।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "রাজ্ধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপন!। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করে। বলিতেছি।" ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব।" রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাকু। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা থা কাজ করিতে করিতে আড়চোথে চাহিন্না ঈষৎ হাসিন্না বলিলেন, "উহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িন্না উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর । শ্রামবর্গ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্ম রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইহার তেমন ছিল না । ইহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বৃদ্ধি অত্যস্ত বেশি এইরপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বৃদ্ধির বলে তিনি আপনার ছই দাদাকে অত্যস্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িমুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্রক পাক্ না পাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরের। তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ্ব বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যস্ত নাই। একবার যুবরাজ

চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার পাত লাগানো একটা ধহক অমানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, "দেখো. যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর কিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু কের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্ম করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজ্মবিকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজু পিতার কাছে গিয়া ইশা থার নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা থাকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যথন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তথন মহারাজকে যেরপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অমুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা থা বিহ্যাদ্বেগে মৃথ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশ্বির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা থা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, থাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিক্তায় উহাকে সম্ভষ্ট করিতে পার নাই ?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধর্মবিক্তার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি দর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরক্ষচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

#### ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইক্রকুমার ধন্নবিভায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অন্বচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিছু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্ম বড়ো ভাবনা নাই—তীর-ছোড়া বিভা তাঁহার ভালো আসিত না, কিছু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বৃদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা থাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যথন বাদ গোমতী নদীতে জল থাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাদ শিকার করিতে গেলে হয় না ?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্ষ হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্ষ। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল ? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা থাঁ রাজধরের প্রতি ঘ্বণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উহার ফানে একবার-না-একবার না পডিয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত — যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্ম বেশি ভাবিয়ো না। থাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কছেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা থাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁকে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা থাঁ কাহাকেও বড়ো মাশ্য করিতেন না। ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গণ্ডীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন ব্ঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি পামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃত্ভাবে বলিলেন, "দাদা, তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতাস্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জল্ক মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা থাঁ পরম হাই হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সম্বেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র: তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—ষাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্থ ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে মান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা তইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভূল ব্ঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাটা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামাগ্র অনাদর সহিতে পারে না।".

#### চতুর্থ পরিচেছদ

শিকারের বন্দোবন্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আন্তে আন্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধমুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।" রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ্জ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও ঘাইবে না কি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষ্ণ নয়। এ যে ত্রাহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজ্ধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ-রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাধা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কথনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধছকবাণগুলি লুকাইয়া রাথো।" কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাথিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো বন্ধ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অন্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অন্ত্রশালার ছার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী ছারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজু আসি।"

এদিকে সন্ধার সময় ইন্দ্রক্মার অন্তঃপুরে আসিয়া অন্ত্রশালার চাবি কোণাও শুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেথিয়া ইন্দ্রক্মার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া থোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার ম্থের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাগা, দেখিতে কি পাও না। চোথের সম্মুথে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রক্মার কিঞ্জিৎ কার্তরম্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না— আমার একটা বড়ো, আবশ্রুকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়ছে। আমার একটা কথা ঘদি রাথ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

रेसक्यांत विललन, "आच्छा ताविव।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না---এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বৃঝি তোমার আচরণ। একটা সামাস্ত প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইল্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে ? মনে করিয়া দেখো দেখি। ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক ? তোমাদের সোনার চাঁদ ?

ইন্দ্রকুমার মৃত্ হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এস, দেখো'সে।" বলিয়া অন্ত্রশালার ছারে গিয়া ছার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন বাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অন্ত্রশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মান্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অন্তের চেয়ে তীক্ষ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহবার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তথন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য কিরাইয়া লইলাম।"

ইক্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধহুকে তীর যোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইক্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধ্যুর্বাণ ঘরের মধ্যে কেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। 
যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের স্থবিধা হইল না।" চক্রনারারণ জ্বং
হাসিয়া বলিলেন, "ব্ঝিয়াছি।"

#### পঞ্চম পরিচ্ছেম

আঞ্চ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাডে. উচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মাহুষের মাধার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আন্তে আত্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মাহুষের মাধা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-এক-জনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্ম নিক্ষল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ভালের উপর বাদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মামুষের তুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁডি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেথিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল-হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদুর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওআলা থানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা প্রম সাম্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'প্রে গাঁ-স্কু লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাডিয়া উঠিল- চারিদিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটাম প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষ্ লাল করিয়া চটিয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া • দিয়া জম জম শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো উর্ধ্বমুখ হইয়া থেউ থেউ করিয়া ভাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ভাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বৃদ্ধিমান কাক স্থানুরে গাম্ভারি গাছের ভালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিশ্ধচিত্তে কা কা

করিয়া ভাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছৈন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধহুবাণ হত্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্তগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁডাইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি ধদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমাছ্যি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ গুষ্ক চিস্তাকুল মূথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধহুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিরা ধহক গ্রহণ করিলেন। প্রায় ত্ইশত হাত দূরে গোটাপাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়ছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোথের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অন্ধিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

্বরাজ ধন্তকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা থাঁ তাঁহার গোঁকস্ক্ষ দাড়িস্ক মুথ বিক্বত করিলেন—পাকা ভুক্ষ কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রক্মার বিষয় হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, স্বেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্ম দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধন্তক নাড়িতে নাড়িতে ইশা থাকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা থা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বৃদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বৃদ্ধি তেমন স্ক্র নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উল্ভর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা থাঁ বৃঝিতে পারিয়া

ক্রত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করে। মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা থা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধহুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। ম্বরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অমানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না!"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুববাঞ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইশা থাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধন্ত্ব তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম— আমার উপর রাগ করা অক্সায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে, না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ কবিব, ইহার অক্তথা হইবে না।"

ইন্দ্রক্ষার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধননি উঠিল। যুবরাজ্ম যথন ইন্দ্রক্ষারকে আলিলন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রক্ষারের চক্ষ্ ছল ছল করিয়া আসিল। ইশা থা পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কুপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যথন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইক্রকুমারের নাম খোদিত—আর ষে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজ্ধরের নাম খোদিত। রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ।" ইশা থাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তৃণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সক্লে পরস্পারের ম্থ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা থাঁ বলিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অক্সায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যম কুমার বাহাত্বকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইক্সকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘুণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্ম করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তথন ইন্দ্রকুমার কম্পিতম্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ কফন।"

ইশা থাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত পরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজ্বের অপমান করিয়াছ। উহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সম্চিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।" বৃদ্ধ ইশা থাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষ্কম্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র। আমার পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিশ্বত হইয়াছ বংস।"

্ত্সকুমারের চোখে জল উপলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থ ই আত্মবিশ্বত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শাস্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধ্লি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃত্তে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার ষথার্থ ই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজ্ধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

#### ষষ্ঠ পরিচেছদ

রাজ্ধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যথন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রক্মারের অন্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথনই ইন্দ্রক্মারের তৃণ হইতে ইন্দ্রক্মারের নামান্ধিত একটি তীর ইন্দ্রক্মারের তৃণে হলৈ তুলে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামান্ধিত একটি তীর ইন্দ্রক্মারের তৃণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটল। ইন্দ্রক্মার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেইজন্মই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যথন সমস্ত শাস্তভাব ধারণ করিল তথন ইন্দ্রক্মার রাজধরের চাতুরী কতকটা বৃন্ধিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দে-কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ম্বণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকান-পতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বৎসরের কথা। ৩খন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলয়। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এই জন্ম আরাকানপতির সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইক্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্ম লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা থাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈশু কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈশু লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈশু যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সম্থাসম্থি ত্বই পাহাড়ের উপর ত্বই পক্ষের সৈতা স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় ত্বই সৈত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গান্তারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শৃষ্ঠ গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা দর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শক্তক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেথানে ধান কাপাস তরম্জ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চায়ায়া এক-একটা পাহাড় সমস্ত দয় করিয়া কালো করিয়া রাথিয়াছে, বর্ধার পর সেথানে শস্ত বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে ছুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরম্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া সাছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্ম অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্ম বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা তুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈত্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাচ হাজার হাতে থাক্, আবশুকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ইশা থাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্ম হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈতা পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে ছই হাজার করিয়া গৈতা রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুবৃহ্ছের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া বৃহ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধাম্কীরা বহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অতা পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অত্যারহীরা সার বাধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্তোরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যুহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার দৈতা ব্যুহ ভেদ করিতে পারিল না।

#### সপ্তম পরিচেছদ

দিন সমস্ত দিন নিক্ষল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যথন নিশীথ হইল—যথন উজয় পক্ষের সৈক্তেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, তুই পাহাড়ের উপর তুই শিবিরের সানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিডেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তথন শিবিরের তুই কোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈত্য লইয়া সারবন্দি নোকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি

নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুব উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈত্ত পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অক্ষকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মাছ্মবের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় তুর্গম পাড় দিয়া সৈন্তেরা অভিকল্পে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি দৈক্তাধ্যক্ষ ইশা থাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিয়োগে তাঁহার সৈল্পদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈগ্রদের পশ্চান্তাগে লুকায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্থভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে প্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাং হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজ্লাই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা থাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈত্ত লইয়া নদীর পরপারে উত্তার্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কোশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাছাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্র। করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর ছইতে শিবিবের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার দৈত্ত অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল— বর্ধাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিক্ড ধুইয়া ঘোলা হইয়া জ্বলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মাত্র্য, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুথে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈত্তের ভীষণ চীৎকার উঠিল— কুড শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল-এবং তাহার ভিতর হইতে মামুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল তুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্থেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বর্ঞ পরাজ্য স্বাকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সন্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সদ্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদস্তনির্মিত মৃকুট, পাঁচ শত মণিপুরী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্তাগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অমুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সুর্যালোকে সহস্রচক্ষ্ হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীদ্র যুদ্দ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্দ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈত্য সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

#### च्छेम পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুবেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইক্সকুমার তুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্মের অল্পতা লইয়া রপনারায়ণ হাজারি ত্বংথ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈতা লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের রূপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম বোম রব তুলিয়া রূপাণ বর্লা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈত্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীমকালে দক্ষিনা বাতাদে খড়ের চালের উপর দিয়া স্মাণ্ডন ষেমন ছোটে তাঁহার সৈন্তেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যুহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মামুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্তের মতো শস্তক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইক্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে স্থালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম্ বোম্।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিপের বামদিকের ব্যাহের সৈত্তগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্তের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্তগণ সহসা এরপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহুর্তের মধ্যে বিশৃষ্খল হইয়া পঞ্জিল।

তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা থা অসমসাহসের সহিত সৈগুদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদ্রে রাজধরের সৈগু লুকায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তৃরীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈগ্রের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা থা বলিলেন, "তাঁহাকে ডাকা রুধা। সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা থা ঘোড়া হইতে মাটতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুথ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, তুর্দাস্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফ্রিয়া আসিতে লাগিলে।

এমন সময় ইক্সকুমার শক্রদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।
আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অস্থারোহী সৈতা ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে,
তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিত্যাদ্বেগে যুবরাজের সাহায়্যার্থে আসিলেন
কিন্তু সে বিশৃদ্ধলার মধ্যে কিছুই কৃলকিনারা পাইলেন না। ঘ্র্ণা বাতাসে মক্ষভূমির
বালুকারাশি যেমন ঘ্রিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে
লাগিল। রাজধরের সাহায়্য প্রার্থনা করিয়া বার বার ত্রীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার
উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল—
আহতের আর্তনাদ ও অখের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া
লোক আসিয়াছে। -মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্
শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈত্তগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পারের মৃথ চাহিতে
লাগিল।

#### নবম পরিচেছদ

রাজধর যথন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তথন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ ছটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইক্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রক্ষার ক্রেছ হইরা বলিলেন, "যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোপায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।" রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।"
য়বরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন. এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা থাঁ চাটয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুক্ট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি দৈলাগকের আদেশ লজ্মন করিয়া যুদ্ধ হহতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "থাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মূথে খুব বোল ফুটতেছে—কিন্তু আনি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্ভের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রুমার, তুমি অন্থায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মৃক্ট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মৃক্ট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মৃক্ট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্ত লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মৃক্ট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মৃক্ট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রক্মারের বক্ষ যেন বিদীর্ন হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাজিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িগা পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কথনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শক্ত-সৈন্তকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহাযোর জন্ত আসি নাই। কা দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম মেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একাস্ত ক্ষ্ম হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—" কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইক্সকুমার দর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।
ইশা থাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার
নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা থাঁ
রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লজ্মন করিয়াছেন—রাজধর শান্তির যোগা।"

#### प्रमंग श्रीतटच्छप

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈতা লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈতা শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা থাঁ যথন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তথক রাজধর মনে মনে কহিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পরদিন রাজ্ধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকান-পতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রক্ষার যথন স্বতম্ত হইয়া সৈক্তসমেত স্বদেশাভিম্থে বহুদ্র অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈক্তেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিম্থে যাত্রা করিতেছে, তথন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈক্ত লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈত্য প্রায় তাহার চতুন্তর্ণ মগ-সৈত্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা থাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এথানে মরিবার ষেমন স্থবিধা পালাইবার তেমন স্থবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ইশা থাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা ঘাক।" বলিয়া

প্রাচীরবং শক্রাসৈয়ের এক ত্র্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈগু বিদ্যাদ্বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈগ্রেরা উন্মন্তের গ্রায় লড়িতে লাগিল। ইশা থা তুই হাতে তুই তলোয়ার লইলেন-—তাঁহার চতুম্পার্যে একটি লোক তিপ্তিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জ্বল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা থাঁ শক্রর ব্যহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিথর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জামতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র কেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে কিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে কিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে তুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণজ্লি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মু্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অগুদিন রাত্রে যে সর্জ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্গ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মায়্রের হাঙপা কাটাম্ও ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে ফাটকের মঙো বছ্ছ উংসের জ্বলে সমস্ত রাভ ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অপের দেহে প্রায় ক্বন্ধ—তাহার জ্বল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাছের রোদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হদর হইতে অনবরত ফোনইয়া উঠিতেছিল, অল্পের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অপের হেয়া রণশন্থের ধ্বনিতে নীল আকাশ ঘেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেথানে কী অগাধ শান্তি কী শুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্যু ঘেন ফ্রাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের ভয়াবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশন্ধ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হদয়ের তরঙ্গ স্তন্ধ। একদিকে পর্বতের স্ফুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাথাপ্রশাথা জাটাত্বট আধার করিয়া স্তন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রক্ষার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যথন যুবসাঞ্চকে খুঁ জিতে আসিয়াছেন, তথন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয়ার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ধ হইয়া চোথ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সম্ব্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাঞ্বর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রক্মার যথন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তথন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্ম হুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রক্মার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হুইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া ছুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃত্স্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে ত্থে নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে শ্বরণ করিয়া হাতজ্যেড় করিয়া কহিলেন, "দ্যাময়, ভবের থেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষ্ মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যথন পাঙ্বর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের ম্বিতনেত্র ম্বচ্ছবিও তথন পাঙ্বর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অন্তমিত হইল।

#### পরিশিষ্ট

বিজ্ঞানী মগ-সৈন্মেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যস্ত লুঠন করিল। অমরমাণিকা দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইক্সকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জাবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যথন যুদ্ধে বান তথন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ক্যায় বীর ছিলেন। যথন সম্রাট শাজাহানের সৈক্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তথন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিশকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

# প্রবন্ধ

# শান্তিনিকেতন

# শান্তিনিকেতন

Q

### পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনস্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনস্ত গতির উপরেই তারা জ্যোর দেয়, অনস্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনস্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনস্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্ম ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস—তা পথের পাধেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমন্ধপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনোকালেই মাহ্র্য পৌছোবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্ব্য-পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে পাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না ;— কিন্তু হুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আর্মি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে— তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার ষথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ভূবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তথন আর সে নৃতন তত্তকে বিশাস

করে না—তথন তার এতদিনের পপের সম্বল ধর্মনীতিকে তুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এবন আমি বলী, আমি জ্বনী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ভূবতেই হয়। এমন কত জাতি ভূবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অঙুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মান্নুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মামুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভন্নানক ত্র্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ-কথা ঐশ্বর্য-গর্বের উন্মন্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কথনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পদ্বা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোধায় পাই ? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেথানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেথানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামিদিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারও আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীররপে জাগ্রত হয়।

এইজন্তে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন— এই ধরা দেওয়ার দক্ষন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরম্ভর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নৃতন থাকে।

মান্থবের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অস্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনশং ব্রহ্মণো বিহান্ ন বিভেতি কদাচন ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না। অতএব মাহুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ধ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজফ্রেই ভারতবর্ধের ফ্রন্থ কৈরে বলেছেন—থেনাহং নামৃতা স্থাম্ কিমহং তেন কুর্থাম্ প্রেইজফ্রে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ধ আপনার আকাজ্ফা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না।
তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্থ কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়—আর অধ্যায়ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্ম দীন যে সে সেথানে ধন্ম। যে অহংকার করবার কিছুই রাথে নি সেই ধন্ম—কেননা, ঈশর স্বয়ং যেথানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেথানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্মেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেহস্ত"—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে ত্মি রাজা অসীম প্রতাপ,
হদয়ে ত্মি হদয়নাথ হদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতি-থচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনস্তলোক।
নিভৃত হদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন ম্থচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহদয়ে তব কর্ষণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভ্যাদান।

२० (श्रीष

#### সমগ্ৰ

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের স্বাদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জ্বন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দৃত পাঠান নি—তাঁর একই দৃত সকল,পথেরই দৃত হয়ে হাস্তমুখে আমাদের সন্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমূহর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথম খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভূল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ব আছে—তদমুসারে দ্রকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দ্র নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্তে নিকটকে বড়ো করে ও দ্রকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মান্থ্য একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্ম কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ব অস্বীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শৃগ্রতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

প এ ক্ষদিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতম্ব করে দেখছিলুম।
এ রকম না করলে তাদের স্বস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না।
কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন স্বস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভূল
সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই তৃটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে
বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেথানে পরিপূর্ণ সামঞ্জন্ম লাভ করেছে সেথান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত অলিত না হয়। যেথানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেথানে মিধ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তুর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটাকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভূল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অথণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—
প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অথণ্ডতার দারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে
পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের
দণ্ড অবশ্রস্তাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত কোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্থ বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীন্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষ্ হরিণের মতো জানত না যে, ষেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাঞ্চতিক দিকে সে নিশ্চিস্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবান মেরেছে।

এ-কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্নত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজ্যের ব্রহ্মান্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংখাতে আক্নষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুস্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে
ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত;

—সেই মূল বন্ধনটি বিশ্বত
হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি প্রামাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তপন প্রকৃতি বলে, তাত্মা মরুক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিংশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি। তথন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম মেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাঠ একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই ম্লের উপরে তার আত্মার কল্যাণ্ড অবন্ধিত।

এইরপে যে তুইটি পরস্পারের পরমাত্মীয় পরম সহায়, মান্ত্র তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই তুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশাসী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মাহ্মের এই তুই দিককে আমরা যথন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তথন যত শীদ্র সম্ভব এদের ছুটকে পরিপূর্ণ অথগুতার মধ্যে সন্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই ছুটি অনস্ভবন্ধুর বন্ধুত্বস্ত্তে অন্যায় টান দিতে গিরে উভরকে কুপিত করে না তুলি। 🗸

২৬ পোষ

١٥---٥٩

#### কৰ্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মৃক্ত হয়ে নিজ্ঞিয় হওয়াকেই তাঁরা মৃক্তি বলেন। এইজন্ম কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিম্ভ হতে চান।

এইজন্ম বন্ধকেও তাঁরা নিজ্ঞিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষং বলেন---

যতো বা ইমানি ভৃতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাস্থ, তদ্বক্ষ।

বাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, বাঁর ধারা জীবন ধারণ করছে, বাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দারা বদ্ধ ?

(একদিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর একদিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো শামুকের থোলার মতো তাঁর নিজেকে বন্ধ করছে একথাও বলা চলে না।

এই জন্মই পরক্ষণে বন্ধবাদী বলছেন—

স্থানন্দান্ধ্যের থবিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি।

(এক্স আনশব্দরপ। সেই আনশ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম তুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচূর্য থেকে হয়। অর্ণাং প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়। )

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্ম ই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এই জন্ম আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া— আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মৃক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্মই অনন্ধ আনন্দের অনন্ধ প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের স্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিংার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্ম তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মৃক্তস্বরূপ।)

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মৃক্ত। আমরা প্রিয়-বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বন্ধ করে না। শুধু বন্ধ করে না তা নয় সেই কর্মই আমাদের মৃক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মৃক্তি।

্তবে কর্ম কথন বন্ধন? যথন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের আগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোথে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্টা হবে ? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মৃক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মৃক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্ম উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মামুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্ম তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিচায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিচায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্তার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। অবিলয়া মৃত্যুং তীর্ষা বিলয়ামৃতমশ্বতে।

কর্মের ধারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিভাধারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্দাহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রন্ধ ততোধিক শৃহাতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রন্ধ হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রন্ধকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হ'ক আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের ধারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই ধলে কর্মযোগ।

কর্মবোগের একটি লোকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা দ্রীর সংসার্যাত্রা। সতী দ্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্ম, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ বিদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে

ত্ব:সাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মধোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীত্ব্য—
অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্মই গৃহত্বের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্মান্ত্রের লোভক্ষোভের বিয়নি:শাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি— যদ্যং কর্ম প্রকুর্বীত তদ্বেদ্ধণি সমর্পর্যেৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন 🕍 তাহলে, সতা গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অপ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দর্সাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাজ্জা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহেবান্তাৎ কং প্রাণ্যাৎ—কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ্ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

### শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা ষেথানে একত্র সংগত সেইথানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্মে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব পেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। বৈদি মনে করি দারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই হুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের উর্ধ্বে উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের হুঃথের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্ম। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়— সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে। )

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের উধের উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মৃক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূক্ততার দ্বারা সে শৃক্ত ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মৃক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মৃক্ত নন তিনি হা-রূপেই মৃক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্ম ব্রহ্মর্থি তাঁকে নিব্দিয় বলেন নি, স্বত্যস্ত স্পষ্ট কঁরেই তাঁকে স্ক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

গুনেছি এ'র প্রমা শক্তি এবং এ'র বিবিধা শক্তি এবং এ'র জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া শাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে ন্য। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মূক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। (আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মূক্ত হতে চায়। 
কৈবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের ফ্রতিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মৃক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মৃক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে মেঁওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যথন তাকে বাইরের দিকে টানে তথনই সে চলে, যথন নিজের দিকেই বেঁধে রাথে তথনই সে পড়ে থাকে।

আনাদেরও কর্ম যথন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তথন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তথন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তথন সে ভূমার দিকে চলে না, বছর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুত্তার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তথন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুত্তকর্মা স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সম্প্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুত্ত পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ক্ষলকে সে

যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই; এ তাকে পরিভাগি করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার দঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

#### প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এয ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

ত্রন্ধবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, প্রমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধ টুকু তুললেই কাথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহেষ যঃ সবভূতৈবিভাতি বিজ্ঞানন বিদ্যান ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণক্রপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এ°কে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই হুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত স্পষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি স্পষ্টির মধ্যে গতির দারা আননদ ও আনন্দের দারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি ষে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান ।

মান্ত্র অন্ধকে কেমন করে বলে ? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দারা, স্পন্দনের দারা, ক্রিয়ার দারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে। বন্ধা, নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনস্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝংক্বত করে তিনি বলছেন— আনন্দরপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে ত্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যথন ব্রহ্মকে বলবেন তথন আর কেমন করে বলবেন ? তাঁকে কর্মের ছারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম ? না, যে কর্মদারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মায় তাঁর জীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গোরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে জার কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শাস্তম্ শিবমধৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে ক্রিনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছুসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দ আবার ফিরে ফিরে যাচছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব স্থানর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গল-লোকের স্পষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসাধিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিথিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্মে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্থরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিষাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্ম সংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো কিন্তু শিধিল না হয়, মলিন না হয়, বয়র্থ না হয়। ক্রমেই তার ক্লর প্রবল হ'ক, গভীর হ'ক, সমন্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি তোমার আবিভাবের দ্বারা সে ধয়্য হ'ক।

২৯ পোষ

## জগতে মুক্তি

ভারতবর্ধে একদিন অবৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিত্যার কোঠায় নির্বাদিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যথন নিক্সিয় তথন ব্রহ্মণাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদৈতবাদের ধারা ক্রমে যথন দৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তথন ব্রহ্ম এবং অবিভাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তথন ষৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে চুইটি তত্ত্ব স্থীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিচ্ছিয় নিশুন বলে একপাশে সরিয়ে রেথে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সন্তান্ধপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তিও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দুরে বসিয়ে তাঁকে একটা থুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমন্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো সে-কথাও নানা রূপকের দারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মৃক্তির মধ্যে একইকালে একটি নিগুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অথও নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তথন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির রূপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যথন তথন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরক্ষা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মাত্র্যকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে জলো, বাতাসকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, স্থাকে বলতে হয় তুমি যদি কুপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিতচিত্তপ্ত প্রসাদোহপি ভয়ংকর:—যেথানে

ন্যবস্থা দেখতে পাই নে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মান্ত্র্য নিজের একটা যোগের পথ না থুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মান্ত্র মন্ত্রত তাগা-তাবিজ্ব এবং অর্থহান বিচিত্র বাহ্নপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেডাতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। দেও আবার এমন পর যে গামধ্যোলিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ ছকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এই রকম জগতে, পরায়ভোজী পরাবস্থশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মৃক্তি কথন পাই ? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায় ? মরবার পথও যে এ আগলে বদে আছে।

জ্ঞান যথন বিশ্বজগতে অথগু নিয়মকে আবিদ্ধার করে—যথন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তথন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তথন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্রই সেই আলোক অথগুরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মৃক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকৃচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেথছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বদে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মৃক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।
কিন্তু এই মৃক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বলে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজ্ঞের
শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যথন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তথন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তথন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্ম উন্মত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যথন জুগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তথন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তথন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মৃক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বছবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তথন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বছগা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চূপ ক'রে থাকতে পারে না। তথন শক্তিযোগে কর্মদারা নিজেকে দার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মৃক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দারা সে নিজেকে দান করে, স্পৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বন্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেডে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অন্তগত হতেই হবে, নিয়মের অন্তগত হতেই হবে, নইলে সে কর্ম ই হতে পারবে না।

তা কী করা যাবে ? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্মেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্থা করছেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিযে দেন তথনই আমাদের শক্তি সতী হন— তথন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মৃক্তির দ্বারা সাফলা নয়—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মৃক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এই জ্ঞাই হৈতশান্তে নিগুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে দোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মৃক্তি বলব—নিগুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

# - সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রক্তি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সজে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে—মিধ্যাকে সে যতথানি আসন দেয় ততথানিই বন্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মাহুব সমাজে বন্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিশুর স্থবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেদার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মাহুবের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মান্ত্র সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবন্ধদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওআলা কারথানা বলে মানতে হয়—ক্ষ্ধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যম্ভ প্রয়োজনওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি থেটে মরে সে তো রুপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেথেই তো সন্ধ্যাসী বিজ্ঞাহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব ? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেন্টার আমার কাপড় জোগাবে ? দরকার কী। আমি কাপড় কেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার খাত্য এনে দেবে ? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল থেয়ে থাকব।

কিন্তু বনে গেলেও যথন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তথন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মৃক্তি কোন্থানে ? প্রেমে। যথনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মৃলগত নম—প্রেমই এর নিগৃচ এবং চরম আশ্রয়— তথনই এক মুহুর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তথনই বলে উঠব—প্রেম! আঃ বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মূহুর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মৃক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মৃক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মৃক্তি পাবামাত্রই সেই মৃক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্মে ব্যন্ত হয়ে পড়ে। তথন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তথন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তথন সে মৃচ্ অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মৃক্তির পরিণাম।

ষে মৃক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাভা আছে। কাজেই যেথান থেকে ভাক পড়ে তার আর না বলবার জো নেই। মৃক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মাছ্য মুক্তি চায় তবে মিখ্যা কথা বলা হয়। মাছ্য মুক্তির চেয়ে চের বেশি চায় মাছ্য অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্মে সে কাঁদছে। সে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতম্ব সেইখানেই আমি প্রীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন,আমি এই মিধ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যথনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বৃর্বতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তথনই এক মৃহুর্তে মৃক্তিলাভ করি। কিন্তু জামি গর কাছে সনস্ত আমিস্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

#### - মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রম করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহন্ব অবগত হই।

স্থাত্মা এই হ্রাসর্দ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জাত্মে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মান্থবের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেরা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, স্থতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্মে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীন করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তথন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জ্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে—সেই রকম, মাহ্রষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতম্ব করে সত্য আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্রুক। তাহলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আমন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্তের মত খণ্ডন করব এই অহংকার স্থাতীত্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার স্থাই করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে কেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীত্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মন্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈৰ্বদান করে কিছু মত আমাদের ধৈৰ্বদান করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদৈতবাদ ও দৈতবাদ নিয়ে যথন আমরা বিবাদ করি তথন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—স্মৃতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিশ্বত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের ছঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদা বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেথানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত এক-ঘরে করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্" এই সত্যাটকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন ? মিথ্যা কি নেই ? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি ? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত ? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে ? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিভাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সভ্যের জ্ঞান জলছে না ? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি লাভের জন্ম প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে ?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিদ্যং বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরস্পরারপে চলেছে, কোণাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাংপ্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনস্তকে প্রকাশও করছে একদিকে আচ্ছয়ও করছে মাদকে আচ্ছয় করছে সেদিকে তাকে কীবলব ? তাকে মায়াবলব নাকি, মিধ্যাবলব নাকি ? তবে "মিধ্যা" শব্দটার স্থান কোপায় ?

যিনি থণ্ড কালের সমস্ত থণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্মও বিমৃক্ত হয়ে অনস্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলম্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিংশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই শুক্ত শাস্ত গভীর অধৈতরসসমূক্তে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল খিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অন্থভব করছি, মিথ্যার বোঝার আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থ টাকে "আমি" বলে ঠিক করে বদে আছি, তারই পালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই তুংখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে তাগে করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিং"।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, থ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার দীমা কোথায় টানব ? বৃদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভূল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎ-সধক্ষেও আমাদের ভোলাচ্ছে না ? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না ? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমান্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমূক্ত হয়ে, বাসনামূক্ত হয়ে, মলিনতামূক্ত হয়ে একেবারে স্পর্হৎ পরিত্রাণ লাভ করি!

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝধানে পথল্র বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মূখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—একমেবাদ্বিতীয়ম।

২ মাঘ

## নিবিশেষ

সংসার পদার্থ টা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মতু প্রভৃতি ঘদ্দের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই ঘদ্দের দারাই সমস্ত থণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণ-শক্তি, কেন্দ্রাহ্নগ শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতা দ্বারাই স্কটিকে জাগ্রত করে রেখেছে। কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম—শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দুদ্ধের উপরে অথও শাস্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে বন্ধে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনস্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনস্তকাল অন্ধকারই পাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্ধু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। স্থথকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দৃঃথে এসে বেঁকে দাঁড়ায়— ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনস্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অথও আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই—পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব থণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রায় করেই আছে।

এই যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যথনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তথনই একে আর দেখা য়ায় মা। ব্রহ্মের দিক পেকে দেখতে গেলেই এ সমস্তই অথও গোলকে অনস্ভভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বছর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্ম থারা সেই অথও অধৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মূক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অছৈতের বিরাট সাধনা,ছোটো বড়ো নানা মাত্রার মান্নুষ এতে প্রবৃত্ত আছে।
একেই মান্নুষ মৃক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মান্নুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র
বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে

যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মান্নুষ জ্ঞানের
সার্থকতা লাভ করলে।

মান্তব অহংকারকে যথন একান্ত বিশেষ করে জানে তথন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল তৃষ্কর্মই করতে পারে। মান্তবের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মৃক্তি দাও। তর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

এই অতিবিশেষের অভিমূখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থ হ একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তথন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্মে মান্নবের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মন্ধল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ভ্যাগ করে, এই জন্মে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাখ্যা কম পড়াতে মান্ন্য বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মান্থষের সমস্ত উচ্চ আকাজ্ঞা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অংশতবাদ, মাযাবাদ, বৈরাগ্যবাদ মাহ্মবের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জল করে দেখেছে। স্থতরাং মাহ্মবেক অংশতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ পরিষে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্ত যেখানেই হ'ক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিধ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মন্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে ?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি ( তাকে শয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও ) কি বাইরে থেকে জ্যার করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিবদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দান্ধ্যের খন্ধিমানি ভূতানি জায়ন্তে; ত্রন্ধের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত যা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা-—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌছোনো যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে কিরে আসে। কিন্তু তথন এই সমন্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বন্ধ করতে

পারে না। কর্ম তথন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাজ্জা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তথন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তথন চরম হয় না, সংসারই তথন চরম হয় না, আনন্দই তথন চরম হয়।

ুএমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিষে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীণ করে দেয়।

৩ মাঘ

## इरे

স পর্যগাচ্চুক্রমকার্মত্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং

কাবর্মনীয়ী পরিভূ: স্বয়ন্ত্র্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্ভীভ্য: সমাভ্য: ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে থাপছাড়া এবং অস্কৃত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ত্রণবহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি স্বদশী, মনের নিরস্তা, স্কলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগ্রে যথোপযুক্ত অর্থস্কল বিধান ক্রিতেছেন।

ঈশবের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যন্ত হযে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্ম আর চিস্তা করতে হয় না—স্মতরাং যে শোনে তার্বভ চিস্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিস্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিস্তার মধ্যে একটি বিস্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা শৈশিল্য দেখতে পেতৃম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কণাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকাম্ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়্ম্ এগুলি ক্লীবলিন্ধ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীয়ী প্রভৃতি পুংলিন্ধ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রন্ধের শরীর নেই এই পর্যন্তই সন্থ করা যায় কিন্তু ত্রণ নেই স্নায় নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে শীড়িত করেছে।

অস্কঃকরণ যথন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্মে প্রস্তুত থাকে না তথন শ্রন্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থ টা উদ্ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যথন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তথন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার ক্যান্তে পারি নি।

আমি সেজন্তে অমৃতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তথনই লাভ করা সোভাগ্য যথন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে এই মন্ত্রের ছাট ছত্ত্বে ছাট ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্তই গিয়েছেন সর্বত্তই আছেন। আর একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অহা অর্ধে তিনি করছেন।

যেথানে আছেন সেধানে ক্লীবলিক বিশেষণ-পদ, যেথানে করছেন সেধানে পুংলিক বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইন্ধিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেননা তিনি মৃক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মৃক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উচ্ছল করে দেখতে হয়। তিনি ষে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীরু যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই স্মৃতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি সায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়েজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশুক। শরীর নেই বলার দক্ষন কী বলা হল তা ওই অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের ছারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই স্মৃতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের ছারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। স্মৃতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্বগাং।

তার পরে—স ব্যদধাৎ; ষেমন অনস্ত দেশে তিনি পর্বগাৎ তেমনি অনস্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাজ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্য কালের জন্ম বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—

যাণাতণ্যতোহর্ণান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতপদ্ধপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হুখার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী ? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দর্যর সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জ্ঞানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল স্বয়মার মধ্যে স্পবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জ্পাৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মাহ্মবের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগ্ঢ়ভাবে নিয়য়িত করে ক্ষ্মপ্র পেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ পেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হুদ্ধেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মান্থবের মন সর্বত্র তাঁর প্রভূত্ম। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভূত্ম বাইরের কিছু পেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়্মভূ—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্মে তাঁর কর্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথক্তপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ওতই সুন্দর ও যথায়থ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশ্রা বিশুদ্ধতায়। বৈরাগাদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্ম সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিম্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভূত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়্মভূত্ব স্বন্দাই হবে, অন্তন্তব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনস্কচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়স্থ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বছধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্দ নির্বিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোধানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ওই একটি ছোটো মত্রে দে-কথা সমস্ভটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ, কলিকাতা

# বিশ্বব্যাপী

বো দেবোহগ্নে, ঘোহপ্স, যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ, য ওষধিষু, যো বনম্পতিষু, তলৈ দেবার নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষ্ধিতে, গিনি বনম্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যন্ত হয়ে গেছে। এইজন্ত এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশুক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ-কথাও সত্য যে ঈশবের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তব্মৈ দেবায় নমোনমঃ—এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়— আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশব সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ-কথা থাঁরা কানে শুনে বলেন নি—থাঁরা মন্ত্রন্ত্রী, মন্ত্রটিকে থাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্তামনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতথানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের ক্লাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুত্র তা নয় যায় প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুত্র করে তোলে। এমন কি, যে মাম্বকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যয়ের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যয়, রাজার কাছে সৈন্সেরা য়য়, য়ে চায়া আমাদের অয়ের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার স্থানিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা স্বিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যস্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্ম তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা ষদ্ধ হয়ে ওঠে। এই অবজ্ঞার দারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। মাকে আমরা বড়ো করে পেতৃম ত্যকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জ্বলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্তোর দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝধানে জ্বোড়হত্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যে। দেবোহগ্নে, যোহপ ্তর, যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ,

য ওবধিযু, যো বনস্পতিযু তল্মৈ দেবায় নমোনম:।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছুসিত হয়ে উঠক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমন্ত চিত্তকে প্রেরণ করে। দক্ষিণে বামে, অধোতে উর্ধেন, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দারা চেতনার ম্পর্শলাভ করে। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের ভূচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জ্বলকে ভূচ্ছ ক'রো না। সমন্তই আশ্চর্ম, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্বত্রই মাথা নত হ'ক হাদয় নম্রহ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজ্প্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অক্ষরে গ্রহণ করে ধয়্য হও।

য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তল্মৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্তে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওযধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্ত্রেই কথাটা নিংশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভূবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওয়ধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মান্তবের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভূবনে আছেন একথা বলা শব্দ নর এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গোলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন, তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে-ঋষি মন্ত্রন্তা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বাবা পান নি দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন-পরিপূর্ব চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদার জলে সান করতেন সে সান কী পবিত্র সান, কী সত্য স্থান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্থাদের মধ্যে কী অমতের স্থাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের স্থ্যোদয় কী গভীর গন্তীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈত্ত্যময় স্থোদয়—সে-কথা মনে করলে হাদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভূবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না— কবে বলতে পারব তিনি এই ওমধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

## মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পোষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজগ্ম ৭ই পোষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি তুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি তুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা স্থথে তুঃথে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিশ্বত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমন্ত আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে তাগে না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক ফল যেমন বৃস্তচ্যত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর স্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন

• সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে— সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তাব সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুত্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অস্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সন্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজন্মে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পূণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীবাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যাটি মাধায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এইজন্ম তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সন্মূথে উদ্ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অন্মকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যথন যবনিক। উদ্ঘাটন
করে দাঁড়াল তথন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা
আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা
সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ, কলিকাতা

# নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্ণার করতে সময় লাগে। আমরা যে গণার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী সেইটি ম্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না যে, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মাহ্য স্থান্তরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃস্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যস্ত তার মঙ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মামুষ, এ-কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ-কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে, ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্মে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্মেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবংসরের উর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রাদারের লোবেরা তাঁদের সংবৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সভ্যোজাত শিশুর মণ্টো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্ত হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোটো করা হবে। আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ-কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যায়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সংকোচ দৃর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাগ্যার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাক্ষোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেথব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন-

শৃথস্ত বিখে অমৃতত্ম পুত্রা
আ বে দিব্যধামানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতঃ পুরুষং মহাস্তঃ
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছে সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না।
মহাস্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে বাঁরা পেরেছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ
করে থাকতে পারেন না; এক মুহুর্তেই তাঁরা একেবারে বিখলোকের মাঝখানে এসে
দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত
করেন—সে মুর্থ ই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্তা হ'ক আর দীন দরিশ্রই
হ'ক—অমৃত্যের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনস্তের বার্তা এসে পৌছেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

> যন্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্তবার্পশুতি, সর্বভূতেযু চাত্মানাং ততো ন বিজ্ঞুসতে।

ধিনি সর্বভূতকেই প্রমাস্থার মধ্যে এবং প্রমাস্থাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর মুণা করেন না।

#### ভারতবর্ষ বলেছিলেন-

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ধ নিথিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জ্লস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, উর্ধ্বপূর্ণমধ্যপূর্ণমধ্যপূর্ণমধ্যপূর্ণক দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার জার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং। আমি জ্লেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ধের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ধ তাঁর অমৃত্যক্তে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘ্বণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রণধনি জগতের কোথাও সংকৃচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্ব-সংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল – সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল নির্বাপিত প্রশীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবৰুদ্ধ হল। প্ৰবল স্ৰোত্ত্বিনী যথন মত্ত্বে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে, বহুতর ছোটো ছোটো জ্লাশয়ে বিভক্ত করে ;—যে-ধারা দ্রদ্রাপ্তরের প্রাণ-দায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে সম্পদ বছন করে নিয়ে যেত, যে অপ্রাপ্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিথর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরম্ভর বাজতে থাকত—দেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল থণ্ড থণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যাটকে বিশ্বত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিধিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণাধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে থণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায় ? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তবঙ্গদোলা ? রুদ্ধ জ্বল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অন্তচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে. এইজন্মে সে যেমন মান-পানের নিষ্টেধর মারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বন্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংশ্রবকে সর্বতো-ভাবে দূরে রাথবার জন্মে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে স্থালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত

তিরত্বত করেছেন,—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

বথাপ: প্রবতাষস্থি বথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং বন্ধচারিণোধাত আয়স্ত স তঃ স্বাচা।

জল বেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল বৈমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্হাচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে— কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জত্যে থিড়কির দরজার ব্যবহার চলচে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিন্তা না ঘটলে এমন তুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃগস্ক বিশ্বে অমৃতস্ম পুত্রাঃ।

এই রকম দৈন্তের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত হার জানালা বন্ধ করে যখন 
ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে
বিশ্বের নিত্যসংগীতের স্থর এসে পৌছোল—ধে স্থরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর স্থর
মিলিয়েছে, যে-স্থরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে স্থ্র তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকত
হয়েছে—সেই স্থর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাকে কেউ গোপন করতে, পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে ঢাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসং পরন্তাং—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ক্ষিরে ফিরে যায়, স্থা চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাল্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে প্রজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যন্ত আচার। সেখানে ঘারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলছে কান বন্ধ করে। পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্ধ—বিদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে

ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘূণা করা যায় না; যাঁকে জানলে নিম্ন দেশ যেমন জল-সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই অহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে, তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল—দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না— আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঞ্চে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে, প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, আক্ষসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই স্থমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভার মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধননিত হয়েছিল— একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগস্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে শুরু আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একস্থা উদয় চচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি জাগ্রত হও। শৃগন্ত বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পৃর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে— বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাং, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্থ আদিত্যের আসম্ব আবিভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

এই নৃতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বংসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তথন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ. ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তথন শান্তবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লোহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা— সেই ভেদবৃদ্ধির প্রাচীরক্ষ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যথন অন্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তথন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বন্ধ পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জ্বন্থে আয়োজন

হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যথন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তথন এই ভারতবর্ধ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক এক এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমন্তি—এই এককেই যদি মাহ্মর জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিধ্যার প্রাত্ম্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিক্ষলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্রবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

যথন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার তুর্দিনের মধ্যে এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ দিধাবিহান স্মুম্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ-কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগৃঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এথানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শৃত্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদম হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মাহুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজতুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সোভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মগুপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাক্তন। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দৃতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে চিলেন—একমেবান্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, মনে রাথিস, সকল বৈচিত্রোর মধ্যে মনে রাথিস অন্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাথিস অন্বিতীয় এক।

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিস্তা নেই দেখছি। "এক" আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা স্থান্থির থাকতে পারছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ-পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতাস্ত বিচ্ছিয় সমস্ত মামুষের মধ্যে তারাই "এক" কে প্রচার করবার ছকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন ছকুম এসে পৌছোল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে; একে একে দৃত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরস্তনের অভিমূথে চলেছে। আমরা কোনো একটি শ্বায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো খীত হয়ে উঠছে। আমরা অমুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগর-সংগমে পুণান্নান করতে পারে তারই রহস্ত আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুৰুকুল ছিল সেই গুৰুকুলের দার আবার যেন এখনই খূলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেথানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেথানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ওই যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মৃথ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মৃক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিথিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবন্ধ্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের ব'লে িনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অস্করণ নয়, গতি অস্থবৃদ্ধি নয় ; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্মা-সংগীতকে এথনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা-সংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন – একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—
ব্রুক্ষের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে
পরিচয়পত্র নিয়ে সমৃদয় মায়্রের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর
দ্তকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের
পরিচয় এই য়ে, আমরা তারা যায়া বলে না য়ে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত।
আমরা তারাই যায়া বলে—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। আমরা তারাই যায়া বলে না য়ে
বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া ছায়া ঈশ্বকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাল্রে ঈশ্বরের
জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্মে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হদা মনীয়া মনসাভিকয়্পঃ
—হদয়স্থিত সংশয়রহিত বৃদ্ধির ছারাই তাঁকে জানা যায়। আমরা তারাই যায়া ঈশ্বকে

কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণ, এবং—
বর্ণাননেকান্নিছিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন. কোনো বর্ণকে বঞ্চিত
করেন না; আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক এক অন্বিতীয়
এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে
পাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সন্মিলিত হয়ে প্রকাশ
পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের
উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত
হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যাদয় স্কুচনা করেছে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিশ্বতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে-স্ত্য বিরাজ করছে সে তো এমন স্ত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দন্তাবেঞ্চের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসের জন্ম এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন কৃত্র নয়। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং সূদ্যে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্ত, ধ্যু, আমরা ধন্ত। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎ-সত্যে আব্দ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী রূপায় যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বৃদ্ধিকে প্রশন্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিত্র বলে জেনো না, তুর্বল বলে মেনো না। তপস্থায় প্রবৃত্ত হও, তুঃথকে বরণ করো, কুদ্র সমাজ্যের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবং ক'রো না-সত্যকে সকলের উধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করেছ, হে মহান আজা, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ ব্রুতে পারি নি। তোমার ভগবংশক্তি আমাদের বৃদ্ধিকে কোন্থানে স্পর্শ করেছে, সেথানে কোণায় তোমার স্বাষ্টিলীলা চলছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগস্তরালে আমাদের জন্মে প্রতীক্ষা করে আছে তা ব্রুতে পারছি নে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈয়-বৃদ্ধি ঘূচছে না, আমাদের সত্য উজ্জল হয়ে উঠছে না, আমাদের হুংধ এবং ত্যাগ মহন্ত লাভ করছে না। সমস্তই ছোটো হয়ে পড়েছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো কিছুকেই চোথের সামনে দেখতে পাচ্ছি নে। এ-কথা বলবার বল পাচ্ছি নে যে, সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে. এই জীবন্যাত্রায় নান্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার যে অভি-প্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহস্ত উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদার উদ্ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মৃঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিশ্বত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরপের মধ্যে এক অপরপ অরপকে নমস্বার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাখত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হ'ক, অশ্রদ্ধা দূর হ'ক, অহংকার দূর হ'ক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, শমস্বই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মন্ত্রল-সংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমন্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগৃঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বন্ধ নয় কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং দেই মহা সংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সন্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, স্থান্য বলতে পাক—আনন্দং পর্মানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ ত্মাপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃথস্থ বিখে অমৃতত্ম পুতা
আ বে দিব্যধামানি তস্থু:।
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্
আদিত্যবর্ণং ভমসং পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাধিতীয়ম্।

## ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্মে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্মে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিম্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্তে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হরে দাঁড়ায়। তথন মামুষ অক্যান্ত রসলাভের জন্তে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যন্তব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্তেও সেই রকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যারা ভালো করে বলতে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে রসোন্ত্রেক করবার জন্তে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ-রস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভুল করা মামুষের তুর্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মামুষকে ভাই যলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরপ ভাব-অমুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। স্থতরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদুর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভূল করি তাহলে এই জিনিসটি যে কেবল নির্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভূল মাহুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে ছটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ ত্বকম করে থাত সংগ্রহ করে। এক তার পল্পবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের থাত আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসস্তের হাওয়া বইছে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত ন্তন্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাছ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং শল্পর এই হুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাছা এই চুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাছা। সেথানে চাঞ্চল্য নেই, সেথানে বৈচিত্র্যের অন্নেষণ নেই—সেইখানেই আমরা শাস্ত হই, ন্তন্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তিও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরজরে গিয়ে নাবছে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নিচে জ্লোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁডিয়েই আছে।

হৃদযের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণ। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা থেলছে, কথনো তার উল্লাস কথনো অবসাদ। গাছের পলবের মতো তার বিকাশ আজ ন্তন হয়ে উঠছে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পলবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্ম বাাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না পাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। যে-গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে স্থর্মের আলো তাকে শুকিয়ে কেলে, রৃষ্টের জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাছ জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিরুতি জ্বনাতে থাকে। তুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের থাছা কুপধ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যন্থ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে থুঁজে বেড়াবার দরকার নেই; সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের থেকে বর্ষিত হয় না— সেটা নিজ্পের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জ্বিনিস্, আর ভাবুকতা পলবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা স্থগভীর নিশুক্তাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুক্ষং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীবাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম্ আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনমাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধুলি মাধার তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

२ कास्त्रन, ১०১৫

## অন্তর বাহির

আমরা মাসুষ, মাসুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মাসুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্মে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্মে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যথন থাকি তথন মাম্বেরে সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমন্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্থালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাথেলায় সে ধে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার দীমা নেই।

মাহ্নবের প্রতি মাহ্নবের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উত্থম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে;—নানা প্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উত্তমকে আকর্ষণ করে নের। এই উত্তমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শাস্ত করব সে-কথা আর চিস্তা করতেই হয় না—লোক-লোকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে-ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের ছংখ দূর করবার জ্বন্তে দান করে নিজেকে নিঃম্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের ধরচ করে তার উদ্ভাম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাব্দে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে ধরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কীরকম অপরিমিতরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা মুরোপে যারা সমাজ-বিলাদী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দোড় এই নিয়ে তারা উন্মত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদ্র যাই নে কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃত্তর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে থরচ করবার জন্মেই থরচ করে থাকি। মনকে মৃক্তি দেবার, শক্তিকে থাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মাহুষের জন্মে যা দান করি তা এক দিকে থরচ হয়ে অন্তদিকে মঙ্গলে পূর্ব হয়ে ওঠে, কিন্তু মাহুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্তই থরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভূলিয়ে রাথবার জন্তে কেবলই তাকে নৃতন নৃতন ক্রিমতা রচনা করে চলতে হয়—কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্মে বাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্মে নিজের শক্তিকে বাঁদের খাটানো আবশ্বক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরম্ভর অজস্ম অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা কোপায় খুঁজে বেড়াব ? সে তো সব সময় জোটে না। এবং মাহুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মাহুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা এই সমূত্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে— আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তাহলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমূত্র-তীরে তাকে পেতুম না। সেই অন্তরের নিভ্ত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচ্য সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের বাতায়াত প্রায় নেই, সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি—বাইরের সংপ্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ মাহুষকে ছেড়ে মাহুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্ত স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মন্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে. দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উচ্চমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি ক্নপণের মতো ধর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মমুয়ত্বকে কেবলই শুদ্ধ ক্নশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হ'ক মামুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, ক্লপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অস্তরের নিভ্ত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অস্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অস্তুত্তব করতে হবে। সেই নিভ্ত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলাট আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবম্থর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শৃহ্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ! সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি থাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছেন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্থামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মাহ্ময়কে বেষ্টন করে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভ্ত চিন্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করে, শান্তিতে মন্ধলে ও প্রেমে নিবিড্ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যথন হাসছ খেলছ কাজ করছ তথনও একবার সেখানে যেতে

মেন কেনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উলটে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিংশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অস্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে ট্রিনে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না—বায়ু দ্যিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অস্ত কথা ছাড়ো না। সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাস্ক্রন

# তীর্থ

আজ আবার বলছি—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে! এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ-কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে ?

কথা পুরাতন হয়ে মান হয়ে আদে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তথন তাকে আমরা অনাবশুক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূব হয় কই ?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের স্থপরিচিত, এইজন্মে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অস্তরে যে অনস্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ স্থাপ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারত্ম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অমুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করত্ম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে সেই অমুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি— এইজন্ম লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভন্ন এমন চরম ভন্ন, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্মে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ-কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্মে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্মে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে
না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে
নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অন্ত শাণিত
সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাথছে।
স্থসমৃদ্ধির জন্তে আত্মরক্ষার জন্তে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি।
একবার থবরও রাথি নে যে, অস্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বদে আছি, এবং আমিও অন্ত লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঞ্চলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যই বলতে হবে—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাপ্রার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্তের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্তের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যথনজানব যে পরমান্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমান্মা রয়েছেন তথন অন্তের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমান্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমান্মা তাব মধ্যে রয়েছেন—তথন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তথন সংযম কেবল বাহিরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যস্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ড, যে-পর্যন্ত বাহিরই সমন্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমন্ত অবকাশ রোধ করে কেলে—সে-পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁবে অন্তরে যে বিরাজে, অগ্ন কথা ছাড়ো না। সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা। কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংকটময় হয়ে ওঠে—তথনই সে অরাজ্ব অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অস্তরে এস। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হ'ক, কোনো আঘাত না পৌছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্ল করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন ক'রো না, ক্ষোভকে প্রশ্রেষ দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিরে জ্রালিয়ে রেখো না, কেননা সেই-খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না ধাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণাস্থানের ফটক বন্ধ। এস সেই অক্স্ক নির্মল অস্তরের মধ্যে এস, সেই অনস্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরিশিখরে এস। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেথানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃক্ষের নিত্যবহমান নির্মারধার থেকে পুণাসলিল প্রতিদিন উপাসনাস্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও; সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ ফাস্কন

### বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি স্থনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন স্থবিহিত স্থান্ত্র্যল স্থসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যাটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মৃতি পরিক্ষুট হয় না।

আমাদের মধ্যে থুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অস্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ স্থনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অস্তর ও বাহিরের ঐক্যাটও পরিপূর্ণ তাংপর্যে স্থন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্রমহল। স্বার্থপরমার্থ নিত্য-অনিত্য সমস্তই আমাদের ওই এক জারগায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। দেইজন্মে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

<sup>ব্য-</sup>জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে তাকে অস্তরে নিয়ে গিয়ে ভূললে ১৪—৪২

সেখানে সেটা জ্ঞাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেথানে সে যে অনাবশুক তা নয় সেথানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের স্বষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাথি না, তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন ?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাথরচ ভিতরের থাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নই করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে—সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্মে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আপ্তনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মান্থবের মধ্যে এই হুটি কক্ষ আছে, স্থান্নিত্বের এবং অস্থান্নিত্বের—অস্তরের এবং সংসারের।

অক্স জস্কুদের মধ্যেও সেটা অস্ট্রভাবে আছে - তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজ্নে অক্স জস্কুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী কুসবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মাহ্বষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ ক'রে তাকে যতদিন পারে টি কিয়ে রাথতে ফ্রাট করে না। তার অস্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জ্বত্তেই তার স্থবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্ধদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অহুগত হয়ে

আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মামুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ভূবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজ্জে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অস্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্তর-সংগ্রহ-চেটারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থাকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্যা, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শাস্তি, তাকেই আমাদের অস্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহহ তার অনাবশ্যক থাত জোগানোর জন্মে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগা, তা দৈত্যের খাল নয়। যে-দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাছ এবং লেজটা কেতৃ আকারে রুথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগংকে তুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিংশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই চুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্গ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভূর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগ-সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিম্নে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাথবার সাধনাই জীবনযাত্তার সাধনা।

৫ कासन ১०১৫

### দ্রম্ভা

অস্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। তুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অস্তর্গত করে জ্বেনো না। তা যদি কর ৩বে সংসার-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘারতর কর্ম-সংঘাতের মাঝখানেই নিজের অস্করকে নির্লিপ্ত বলে অস্কুভব ক'রো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অস্করের মধ্যে কোনো কোলাহল পোঁছোচ্ছে না। সেখানে শাস্ত স্তম্ধ নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই যে আনাগোনা, লোকলোকিকতা, হাসি-খেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিত্যুদ্ধেগে একবার অস্করের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এস সেখানে নিবাতনিক্ষপে প্রদীপটি জ্বলছে, অন্তরক্ষ সমূল আপন অতলম্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পোঁছোয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শাস্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্ম। ওতপ্রোভ হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বৃদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বৃদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিবয়াপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বৃদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই য়ে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ হৃঃখ ভাগে করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যথন আত্মবিং হই, এই অন্তরাত্মাকে যথন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি. তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত স্থধ-হৃঃথের মধ্যে থেকেও স্থথ-হৃঃথের অতীত হয়ে য়াই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যথন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তথন দেখতে পাই তা শৃষ্য নয়, তথন নিজের অন্তরে সেই নির্মণ নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেথানে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি যেথানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজ্মান।

এইজন্মই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরমকে জানবে। তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নাগ্যংপন্থা বিহতে অয়নায়।

৬ ফাৰ্মন

### নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিধান্ ন বিভেতি কদাচন। ব্ৰহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রন্ধের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্থানে ? অন্তরাত্মার মধ্যে।
আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—থেখানে আত্মা
বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভ্ত অন্তরতম
গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন
আবিন্তৃতি হয়ে রয়েছে একমূহুর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত।
বেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তাহলেই
ব্রন্ধের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তাহলেই
কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে স্থহুংখ। আজাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ— যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখনে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত নয় স্থায়ী নয় তাকেই আজ্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে জ্বম করবে এবং শেষকালে সে-সমন্ত যথন সংসারের নিমনে খসে পড়তে থাকবে তথন মনে হবে যেন আজ্মারই ক্ষয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে— এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্রে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ্ব দেওয়াতে সংসার তোমার দন্ত সেই জ্বোর তোমার আত্মাকে পদ্বে পদ্বে অভিভূত পরাস্ত

হর্ধশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তাহলে ক্ষজিতে, নিশাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয় ? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসাম্বদাস নয়——আত্মা অনস্তে অমরতার প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রন্ধের আনন্দ আবিভূতি। সেইজন্ম আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রন্ধের আনন্দকে জানেন এবং ব্রন্ধের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিন্তঃ নন্দতি নন্দতি নন্দত্যের।

পরমত্রক্ষের মধ্যে থাঁরা আপনাকে মুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর সংসারে থাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচত্যেব। ৭ ফাল্কন ১৩১৫

### পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখছি—সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে, —এক মুহুর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিণতির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বৃদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই পূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্ছে— কোণাও. এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অপচ কোনোকালে কোথাও পৌছোতে পারছি নে? আমাদের অন্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনস্ত সন্ধান ? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই ?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যঞ্জমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একাস্কই না থাকে তবে অনস্কস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো অর্থ ইনেই।

তা যদি হয় তবে এই ব্রন্ধের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। থাঁকে কোনো কালেই পাব না তাঁকে অনস্তকাল থোঁজার মতো বিভ্যনা আর কী আছে? তাহলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ায়্গের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই থাটিয়ৈ মারে ছুটি দেয় না - ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরথান্ত করে। এমন কোনো সংদ্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। তাকরা গাড়িব গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাং সে কেবলই আমাদের চালাবে, থাওয়াবে সেও চালাবার জতে, মাঝে মাঝে য়েটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জতে, চাবুক লাগাম সমন্তই চালাবার উপকরণ। যথন না চলব তথন থাওয়াবেও না, আন্তাবলেও রাথবে না, ভাগাড়ে কেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পাই করে জানেও না সে কল কে পাছেছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মৃঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, কোনো কিছুই পাছিছ নে, কোথাও গিয়ে পৌছোছিছ নে তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন ? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষ্ধার চাবুক গডছে, হদয় মনের মধ্যে কত শত জালাময় ক্ষ্ধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্বির থাকতে। বিছে না। এর অর্থ কী ?

যাই হ'ক কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোথানেই পাচ্ছি নে—তার কোনোথানে এসেই থামছি নে— ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো ? তাঁকেও কি কোনোথানেই পাওয়া যাবে না ? তিনিও কি আমাদের অনস্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনস্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনো-মতে সান্থনা দিতে চেষ্টা করব ?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই – সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, স্বতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল ছেংশই পাওয়া হবে : কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সতঃ।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা বেমন বেমন বৃদ্ধিতে হাদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুত্র হাদয় ও বৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আন্থা রাথা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রে দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেথানে দেশ-কালের রাজত্ব নয়, সেথানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধাম পরমাত্মার পূর্ব আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষ্থ বলছেন —

সভাংজ্ঞানমনতাং ত্রহ্ম বো বেদ নিহিতং গুহারাং পরমে ব্যোমনি সোহখুতে স্বানি কামান্সহ ত্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেরে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সভ্যক্তান ও অনস্তব্দ্ধপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনস্তং রূপে স্থগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘ্রিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্ত সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন— তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একে-বারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—য়দেতৎ হদয়ং মম তদস্ত হ্রদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্ত্র" "এষ" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জোনই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এবাস্ত পরমা গতিঃ, এবাস্ত পরমা সম্পৎ, এবোংস্ত পরমোলোকঃ, এবোহস্ত পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনস্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—য়্রে ছয়েথ, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকাস্তরে। বধু যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনস্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই প্রেমের

লালা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধুর মৃঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে ব্রেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, ত্বংথ কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষাং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভরাৎ ভরা।

৯ ফাল্পন ১৩১৫

### তিনতলা

প্রামাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে; একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তথন প্রস্কৃতিই আমাদের সমন্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সম্দয় প্রবৃত্তি, সম্দয় চিন্তা, সম্দয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না— আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্ত আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বন্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরপদান করে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াঘারা শাস্ত করবার চেন্তা করি। তাঁর সম্মুথে বলি দিই, খাছ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অন্থ্যাসনগুলিও বাহ্য অন্থ্যাসন। কোন্ নদীতে সান করলে পূণ্য, কোন্ খাছ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেথে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কী-রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে, উচ্চারণ করা আবশ্রুক, এই সমস্তই তথন ধর্মান্থর্চান। )

এমনি করে দৃষ্টি ছাণ স্পর্শাদি ছারা মনের ছারা কল্পনার ছারা ভয়ের ছারা ভক্তির ছারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার ছারা আঘাত থেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তথন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তথন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রাম, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই য়থন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তথন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রুদ্ধ জন্মাল। তথন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে স্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্মে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তথন বলতে লাগলুম, যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ

তাকেই আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মৃঢ়তাকে ধিক।

তথন বাহিরকে নিংশেষে নিরন্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরান্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জ্বয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘূরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নিমূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃদ্ধল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবেক আমরা একেবারে তৃচ্ছ করে দিলুম। রাজস্থ্য যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দগুপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর-রাজধানীর উচ্চ প্রাদাদ-চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। স্থ-তৃঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যন্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে থর্ব করে যখন আমাদের অস্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করলুম তথন অস্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি ? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো
কেবল আত্মশাসনের অতি-বিস্তারিত স্থব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো
কেবল অস্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শাস্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দজ্যোতি দেখলুম যা অস্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাদিত করেছে, অস্তরের নিগৃত্
কেন্দ্র থেকে, নিথিল বিশ্বের অভিমুখে যার মন্ধলরশিরাজি বিজুরিত হচ্ছে।

তথন ভিতর বাহিরের সমস্ত ছন্দ দূর হয়ে গেল। তথন জয় নয় তথন আনন্দ, তথন সংগ্রাম নয় তথন লীলা, তথন ভেদ নয় তথন মিলন, তথন আমি নয় তথন সব;—তথন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তথন ব্রহ্ম—তচ্চুত্রং জোতিষাং জ্যোতিঃ। তথন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজ্ঞাৎ সাম্মিলত। তথন স্বার্থবিহীন করুণা, উদ্ধৃত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তথন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদ্বিহীন পরি-পূর্ণতা।

১০ কাল্কন ১৩১৫

# বাদনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সবপ্রথমে বাহিরের উপরেই ক্যন্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

েসে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগব এইজন্মে যে নিজের চৈতন্তময় কর্তৃত্বকে অহুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিথিয়ে পড়িয়ে তার মৃচতা জড়তা দ্র করে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানাপ্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একাস্ত নির্ভর করার মৃত্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হযে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে পাকে।

তেমনি বাহিরও যথন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌছোয়, যথন দে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে তথন তাকে একেবারে বরথান্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

√বাহির যে-শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাদনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অহুগত করে। যথন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তথন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ্ব উপায়!

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বিকে অমুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুত্রতা থেকে আর-এক ক্ষুত্রতায় ঘ্রিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মামুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্জায়গায় গিয়ে থামে ? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের

বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না— সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আস্তরিক উদ্দেশ্যের চারিদিকে বেঁধে ফেলে।

তথন কী হয় ? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাধি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তৈমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাফ বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আমুগত্য থেকে ভূলিয়ে না নিতে পারে সে-জ্জে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তাহলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে থাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তথন মামুষের স্প্রেকার্য চলে না। বাসনা যথন তার ভিতরের কুল পরিত্যাগ করে তথন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

থেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অস্তরে স্থপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মাত্র্য রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিছায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মাত্র্য ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিছার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্থ প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস দেখতে পাই। যথন বাসনার অন্থগানী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তথন যে-বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্মেই মান্ন্য বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো হৃঃথের চাকরি। এতে যে খাত্য পাই তাতে ক্ষ্ধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শাস্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অমুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যথন ঘুরে বেড়াই তথনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। প্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, হিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘূরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্ম, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মান্থ্যের ভিতরকার কামনা—সে-রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সক্ষলতা দেখতে পায় না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভ্র অমুগত করা তার মৃহণত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জল্মে ভিতরের যে সৈন্তদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই হুপাস্ত সৈন্তগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্তনায়ক রাজ্য দম্যবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালে বটে, কিন্তু সেও স্থবের রাজ্য নয়। (তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্ত, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্ত) এখানে সৈন্তের রাজ্য ।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি ? (যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঞ্চল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিথিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভূ। সেই এক প্রভূর মহারাজ্যে যথন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তথনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তথন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসহ হয় না। তথন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে যু একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তথন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অস্তরের ত্র্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভ্তাকে সেখানে সকলে সমাদর ক'রে গ্রহণ করলে।

১১ ফাৰ্মন

## স্বাভাবিকী ক্রিয়া

ষে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন-— স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইবের কোনো ক্তুত্রিম তাড়না নেই।

( আমাদের ইচ্ছা যথন সেই মূল মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তথন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা দ্টায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অফুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাথে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরম্ভ করে না। ১০

মঞ্চলইচ্ছার সঙ্গে থাঁদের ইচ্ছা সন্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বৃদ্ধদেব কপিলবাস্তর স্থলমৃদ্ধি পরিহার করে যথন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তথন কোথায় তাঁর রাজ্ঞকোষ, কোথায় তাঁর সৈক্তসামস্তঃ। তথন বাহ্ উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেইজক্ত তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজক্তে কত শত শতান্ধী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বৃদ্ধগরার নিভ্ত মন্দিরে গিয়ে দেখি স্বন্ধ্র জাপানের সম্প্রতীর থেকে সংসারতাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিক্রমের সম্মুথে বসে সেই বিশ্বকল্যানী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে—বৃদ্ধন্ত শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মামুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মামুষকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহু সহন্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।)

ষিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মইশুর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। য়ায় য়ায় ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েরজন মাত্র ইছিদ যুবক তাঁর শিক্তা হয়েছিল। য়েদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে য়ে চিরদিন ধয় হলে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শক্ররা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুম্র ক্লুলিকটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান মিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিত।র ইচ্ছার সঙ্গে য়ে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকা কিয়ার কয় নেই। অত্যন্ত ক্লশ এবং দীনভাবে য়া নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ তুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজ্য করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈক্মদারিন্দ্রের মধ্যেই সেই পরম মকলশক্তি যে আপনার বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীক্ষ, হে তুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে রুধা আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার সামান্ত যা সম্বল আছে তা রাজার ঐখর্যকে লক্ষা দেবে।

১১ ফাল্কন

#### পরশরতন

তাঁর নাম প্রশ্রতন পাপি-হাদ্য-তাপহরণ—

প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাপে !

সেই পরশরতনটি প্রাত্তকোলের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি ? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে কার্শ করাতে হবে, আমার মনের চিস্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তাহলে, যা হালকা ছিল একম্ছুর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মূলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন স্ব-তাতে ছোঁয়াব তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শাস্তম্ শিবম্ অহৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল রিশ্বতালাভ করব না – প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্ম আবিভূতি হয়ে স্কালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রথর তথনই স্লিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তথনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুক্ষতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তথনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে ভাকে খাটাবার জো না থাকে—ভাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যস্ত নীরস অত্যস্ত অফুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছর থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একাস্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অস্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যস্ত মান হয়ে আসে, সেই শুদ্ধতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তৃচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রম না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাথি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ত্বি:ম্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনস্ত চৈতগ্যস্বর্প এই ম্হূর্তে আমাদের অস্তরে চৈতগ্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মূহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্থালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অস্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কথনো না সম্পূর্ণ আচ্ছর হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আফ্লাদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু যাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে প্রের বসে—ত্যাগ করবার ক্বত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। যভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অস্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁডায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেমের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গৃঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব । তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে ব্যুতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিংখলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়-আশয় যা কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমন্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাড়াবে।

>२ कासन

88-86

#### অভ্যাস

ি যিনি পরম চৈতন্তস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্তের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সন্তায় আমাদের কাছে ধনা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হ'ক। পুর্সেইজন্তেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হ'ক বিলম্বে হ'ক, সেজ্বন্তে তিনি কোনো অন্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাছেন না। সোট একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রোদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রিব শুক্রায় তার হাজারটি দল একটি বস্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্মে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাত্যকালে উপাসনার জন্মে অনেকে সমবেত হয়েছি, এথানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিন্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ-কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্মের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করাই আমরা কি অক্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্তে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদন্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্তের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিম্থতার স্বষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্থ বাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেই জন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অহুকুল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না )

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ-সংস্পরের অনেকটা পথ মাণ্ডিযে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্গ হয়েছি। জানি হৃংথ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেনি সেই সমযে আশ্রয় কিরপ হুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গোরবহীন, চারদিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার স্থ্র নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ,

ভূচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, ঘৃঃগ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে ক্ষুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। স্থা একেবারে মন্ততা এবং শাক্ষের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ-কথা যথন চিন্তা করে দেখি তথন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তথন ভীত হয়ে বলি, না, শৈখিলা করলে চলবে না। (একদিনও ভূলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রেষ দিয়ে তাকেই কেবল ব্কের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে ভূলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্ত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে ভূমি সংসারের চেয়ে বড়ো ভূমি সকলের চেয়ে বড়ো।)

থেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্থামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেপ আদে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই বাবে এসে দাঁড়াব, ধার ব্রুক আর নাই খুলুক। শদি এথানে আসতে কট্ট বোধ হয় তবে সেই কট্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্তে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অস্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে জড়তা মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুঠিত না হই। অত্যন্ত দরিস্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিস্তায় যাকে রাজা করে বসিয়ে রাথতে হবে তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া! কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

িদিনের আরস্তে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোহসি—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার কর্মছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্ববন্ধাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্তে তোমাদের সংসার ক্ষেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাকৃ তোমাদের কাজকর্ম, থাকৃ তোমাদের আমোদ-প্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোহসি।

তাঁর জগংসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চক্রস্থের আলোর মধ্যে চোথ থেলে জাগরণের প্রথম মৃহুর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে, ও পিতা নোহিদি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাথছি। এত বড়ো বিখে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও শ্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। (তোমার অপরিকৃট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শৃত্য হদয়কেও দান করো, তোমার অপরিকৃট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার স্থগভীর দৈল্পকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তাহলেই যে দয়া অ্যাচিতভাবে প্রতিমূহুর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ওই যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্গামীর প্রেমম্থের প্রসন্ধ হাস্থ প্রত্যহই তোমার অন্তর্গকে জ্যোতিতে অভিষক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফান্ধন

## প্রার্থনা

্হে সত্য, আমার এই অস্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অস্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড্তায় তার আর সীমা,নাই। এই আত্মা অনস্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অক্যান্ত সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অস্তরাত্মার গৃঢ়তম অনস্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্মন্ন, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত
আকাশের কোটি স্থলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্বা
চৈতত্যে সমৃদ্রাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে
আমাকে আত্যোপাস্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে কেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করে।,
আমার অন্ত সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিশ্বত হয়ে সেই শুদ্র অপাপবিদ্ধ
জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতধ্বন্ধপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং প্রমানন্দং। সেথানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেধানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ, সেথানে তোমার কেবল সতা নয় সেথানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ধ আনন্দকে তোমার জগংসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনস্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেথানে তোমার স্পান্ধীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেথানে তোমার স্পান্ধীর কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেথানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝথানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতি দুরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও — ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বস্ত্বক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

্হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো—
আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে
গকেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিয়য়। কেবলই তুমিয়য়
জ্যোতি, কেবলই তুমিয়য় আনন। /

হে রুদ্রে, পাপ দগ্ধ হয়ে ভত্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যস্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু ছুক্টেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যস্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যথন দগ্ধ হবে তথনই এ সার্থক হতে থাকবে। তথন আলোকের মধ্যে তার অস্ত হবে।

তার পরে (হে প্রদন্ধ, তোমার প্রসন্ধতা আমার সমস্ত চিস্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্ধতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তক্ষ্ম করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদঅমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্ধতা আমার বৃদ্ধিকে প্রশাস্ত করুক, হাদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঞ্চশ করুক। তোমার প্রসন্ধতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্ধতা আমার চিরস্কন অস্তরের

ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যথন তাকে উপলব্ধি করব তথনই রক্ষা পাব।

>८ कासन

# **বৈরাগ্য**

যাজ্ঞবন্ধ্য বলেছেন---

ন বা অরে পুত্রন্য কামায় পুত্র: প্রিয়ো ভবতি—আত্মনম্ভ কামায় পুত্র: প্রিয়ো ভবতি। অর্থাৎ

পুরকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রির হয় তা নয় কিন্তু আস্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাংপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অহুভব করে বলেই পূত্র তার আপন হয়, এবং সেইজফ্টেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যথন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থা ক তথন সে বড়োই মান হয়ে থাকে, তথন তার সত্য ফুঠি পায় না। এইজন্মেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্তি হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকৈ স্বতম্ব করে শিখছিলুম তথন তাতে আনন্দ পাই নি কারণ, এই স্বতম্ব অক্ষরগুলির কোনো সত্য,পাছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "ধল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাংপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু তথ্য অন্থভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শন্ধগুলি তখন পূর্বতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আর্ত্তি করতে মনে স্থাই হয় না বিরক্তিবাধ হয়, এখন বাপেক অর্থ্যুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শন্ধবিদ্যাসকে সার্থক বলে উপলন্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাংপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্তেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত হয় তথন সে নিজের

স'র্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বছতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটে। আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

ানর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এইজ্বল্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যথন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয তথন কী ঘটে ? তথন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তথন মৃশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষো যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুথানি এগোল তা সে স্পষ্ট ব্যতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। স্থুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তথন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তথন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্তা হয়ে পড়ে।

এইজন্ম সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্মেই যাজ্ঞবন্ধ্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো ব্যলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মৃগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তথন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যথন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বৃঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তথন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তথন কথা আপনার স্বাতন্ত্র যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যথন আমরা সত্যকে জানি তথন সেই অথও সত্যের মধ্যেই সমস্ত থওতাকে জানি—তারা স্বতম্ব হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থায় বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাংপর্যের উপলব্ধি যথন আমাদের কাছে গভীর হয় উচ্জ্বল হয় তথনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তথন যথন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নির্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তথন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিশ্বয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

তথন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মৃল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যথন স্বাতস্ত্রের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তথন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতস্ত্র সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তথন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাথে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মাণ নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মৃক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্য। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধ্বাতা অতারতে মধ্ করন্তি সিলবং মাধ্বীনঃ সংস্থাবধীঃ। মধ্ নক্তম্ উতোবসো মধ্মৎ পার্থিবং রজঃ মধ্মালো বনম্পতির্মধ্মাং অন্ত স্থাঃ।

বায়ু মধু বছন করছে. নদীসিকুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওৰধি বনস্পতি সকল মধুময় ছ'ক, রাতি মধু ছ'ক, উষা মধু হ'ক, পৃথিবীয় ধূলি মধুমৎ হ'ক, সূর্য মধুমান হ'ক।

যথন আসক্তির বন্ধন ছিল্ল হয়ে গেছে তখন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্ত মহুয়া সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যথন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তথন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূণ স্থানর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তথন, আনন্দরূপময়তং যদ্বিভাতি—এই ময়ের অর্থ ব্যতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অম্ভরূপ। কোনো বস্তুই তথন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্যু সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ কাল্কন ১৩১৫

### বিশ্বাদ

সাধনা-আরত্তে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমূদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বনের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌছোতে পারত কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্ঞল ছিল না যে, কুল আছে; এইখানেই কলম্বনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমূত্রে যে পাড়ি জমাই নে, তাব প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে সে সমূত্রের পার আছে। শান্ত পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মূথে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যন্ত নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি । এইজ্ল ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অমুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক েটা তাতে উদ্বোধিত হয় নি ।

এই বিশ্বাদের জড়তাবশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হাণ্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুম্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থল প্রত্যায়ের অন্থক্ল। কিন্তু সাধন র লক্ষ্যকে এইরকম বহিবিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলোকিক বৈষয়িকতার স্বষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অক্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষা। সে লক্ষ্য কথনোই বাহিরের কোনো স্থান নম্ন, যেমন স্থান, বাহিরের কোনো পদ নম্ন, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নম্মাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্মে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেব কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্ববন্ধাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে, দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চয ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি --আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল থেয়ে ঘূমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায় ? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমূহুর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মূহুর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে ?

এই ভৃতু বিঃম্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্তলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন ? এ সমস্ত কী জন্যে ? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই— এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অস্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেথানে জানলে সত্য জানা হয় সেথানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর ত্রোর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজনো তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্ত হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্তের বোঝাকেই প্রশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাপো ওয়ের অন্ধকারে লুপ্পপ্রায় করে দেখার তুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মল্ভার মধ্যেই নিজেকে জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আরা বিশুদ্ধ শুল নির্মৃতি পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মৃত্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈগ্য দ্র করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে স্বর্ত্তই একটি প্রসন্ধতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে যে চিরদিনের জন্ম রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষাটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে স্তব্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে তারই মাঝখানে একটি বিন্দৃ স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দৃটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রোপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি বিন্দৃর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে গ্রুব হয়ে আছে। সেই প্রবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি থে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘুর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত-—কিন্তু দিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

#### সংহরণ

আমাদের সাধনার দিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমূগে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আরুপ্ত হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে থেখানে সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাছিছ। সংসারের স্রোভ আমাদের বিনা চেপ্তাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই। কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে

সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্মে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে থাবার জো হয়েছে। কে কোপায় যে আছে তার ঠিকানা নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে স্ব খাগ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি ক্ষড় হয় নইপে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিস্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁটি বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার স্থপও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যথন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তথন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তথন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যথন কোপাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তথন কৃত্রিম উপায় স্পষ্ট করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজন-গুলোও দিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনাস্ককাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিয়তি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহংলক্ষ্য অন্থসরনে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক। পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি স্টেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে থয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হ'ক, বারংবার অলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই, তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্কৈর্য এবং গতি তুই চাই। বিশ্বাসে চিন্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্পন ১৩১৫

### নিষ্ঠা

যথন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তথন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে – তথন থামায় কার সাধ্য! তথন শ্রাস্তি থাকে না, তুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরত্তেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর পেকেও প্রকাশ করে না। অপচ পথটিও তো স্থগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে ?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যথন জাগে, হৃদয় যথন পূর্ণ হয় তথন তো আর ভাবনা থাকে না, তথন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তথন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যথন দূরে, হৃদয় যথন শৃষ্ঠা সেই অত্যন্ত হুঃসময়ে আমাদের সহায় কে ?

তথন আনাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। গুম্ব চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মক্ষভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যস্ত শক্ত স্বল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌথিনতা নেই। খাল্ল পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস্ পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যথন মনে হয় সামনে ব্ঝি এ মক্ষভূমির অস্ত নেই, ব্ঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তথনও তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুন্ধতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিলাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুলোর মধ্যে থেকেও সে নিজের খাত সংগ্রহ করে নিতে পারে। যথন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্চা উন্মত্তের মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে বাডকে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধার সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেরে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে। সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়; হুদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিছু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভ্রমানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই অগ্রসর হচ্ছেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ওই দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়—সুদ্রপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ড্রতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ ধর্জুরকুল্লের স্থামিগ্ধ শামলতা। সেই নিভ্ত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিছু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তথন আবার সেই কঠিন ভঙ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জ্মিয়ে রাথতে পারে। ঘোরতর নীরস্তার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় থাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুদ্ধ সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বক্সপার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মঙ্গপথের একমাত্র সন্ধিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অস্তে এসে পৌছোয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তর্গলে প্রচ্ছন্ন করেই তার স্থা।

১৭ ফান্ধন

### নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুক্ষ কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিলা এবং আমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা ক্বনো ভূলতে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে। এ কী করছ। সেমনে করিয়ে দেয় ঠাগুার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রোদের সময় য় কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিত্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে পিপাসার সময় উপায় কী হবে।

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকান। নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ শ্বরণ করিয়ে দেয়, এই দে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে থুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে ব'লো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লো না, যে জল পান করবার জন্মে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে থামকা পা ডুবিয়ে ব'সো না। আমরা যথন থুব আত্মবিশ্বত হয়ে একটা তৃচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পযস্ত নেবে গিয়েছি তথনও সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কী কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাক্ততা লাভ হয়, তথন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করিতে পারি। তথন খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যথন থাকে না, তথন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলম্ভ করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তথন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ও কী! ওই যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ওই যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্মে তোমার চেষ্টা আছে। ওই যে শক্ততার কাঁটা তোমার শ্বতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাং গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্চ এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শ ই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনদ। ,এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে ষতই জানতে পাই ততহ বক্ষেব মধ্যে নির্ভর অম্বভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিশ্বতির হুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম স্ক্রছদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম স্ক্রছদরপে থাকেন। তার কঠোর মৃতি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুল্র সৌন্দয়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনা আমাদের বিক্রতার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীণ করে দারিন্তাকে রমণীয় করে ভোলেন।

গমাস্থানের প্রতি কলম্বদের বিশাস যথন স্তৃদৃদ্ হল তথন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিছ্হীন অপরিচিত সম্দ্রের পথে প্রতাহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশাস দৃদ্ ছিল না, তাদের সমুদ্রথাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মৃতি দেথবার জভো ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগল সমূদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধিষ্ঠ ততই বেডে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা

কিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিংশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ কেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোন সন্দেহ রইল না। তথন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তথন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাদের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তথন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিক্ষতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যথন তীরে কাছে আসবে, যথন তীরের পাথি তোমার মাস্তলের উপর উড়ে বসবে, যথন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তথন সাধুবাদ ও আহুক্ল্যের অভাব খাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্রজ্যী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণ্ নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা - কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাদের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফান্ধন

# বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা থিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সমিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন —
তিনি বড়ো প্রচছর হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই— কেবল
সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের
যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে
রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি
ম্ছুর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি স্থাকরোজ্জল দিনকে চন্দ্রতারাথচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিঙ্কপুঞ্জপ্রিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর
একটি দিনের সঙ্গে গোঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড়ো
আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই
আশ্বর্ষ শিল্পরচনায় কত ছিন্ত করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দেশ্ধ করতে

হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার স্বজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্দ্র যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সেদিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্ছে – যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যেদিকে অভিনয় হচ্ছে সেদিকে মৃঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার পামগুলো চোকিগুলো এবং লোক-জনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুন, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই পাম চোকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে ? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে-দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ওই থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ওইগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের বিকে চোথ ফেরাও—তথনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাগুটা হচ্ছে সমস্তই যে অস্তরে হচ্ছে। এই যে অক্ষকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে স্থাদিয় হচ্ছে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে ভূমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্তাকাশকে এই মূহুর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখা তোমারই অস্তরে তরুণ স্থ সোনার পদার কুঁড়ির মতো মাথা ভূলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অস্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার স্থতো রুপোর স্থতো এত রং-বেরঙের স্থতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বৃনানি বৃন্ছেন—এ যে তোমার ভিতরেই – যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অস্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্তের মধ্যে তাঁর আনন্দ-স্কৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই স্পগভীর নির্দ্ধনতার মধ্যে তোমার এই অস্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অন্তুত বিশ্বাট দীলা—দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেখলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যথন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দ্রে এক জারগায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তথন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন—বরক্ষ পড়ছে। লণ্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যথন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেথানে যথন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে-দিকে আলো নেই প্ল্যাটক্ষম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বঙ্গে রইলুম। ফণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল। পরের স্টেশনে যথন থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক স্টেশন কোথায়ে উত্তর শুনলুম সেথান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ। তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কথন পাওয়া যাবে ? উত্তর পেলুম—অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বা দিকের স্টেশনগুলিরই থোঁজ নিয়ে চলেছি। তানদিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়ে গেলুম।
থে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই—ওই বামদিকেই—চেয়ে দেখলুম।
দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে-স্থযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-স্থযোগ
কেটে গেল—গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আফলাদ
অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। এই যে স্থযোগ পেয়েছিলুম
ঠিক এমন স্থযোগ কখন পাব—কোন্ অর্ধরাত্রে।

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা স্টেশন আছে। সেথানে যদি না নামি— সেথানকার প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নির্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে, ক্ষ্মা আমার কোন্থানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্থানে পাব—সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না প্রেই হতর্দ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সত্য, আর কিছু নয়, য়েদিকে তুমি, য়েদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মৃথ ফিরিয়ে দাও—আমি য়ে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমার আনদলীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলাে জালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উলটােদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যােতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু—তার কােনাে মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে য়াচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই য়ে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে ব্রিয়ে দেবে? হে আবিঃ—তুমি য়ে প্রকাশরণে নিরম্ভর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজন্ত আমি কেবল তােমাকে ফন্রই দেখছি—তােমার প্রসন্নতা য়ে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা য়ে তাকে আলিক্বন করেই রয়েছেন। তােমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তাহলেই এক মৃহুর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনস্তকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কানা কোনােমতেই থামবে না।

১৮ ফাল্পন

#### মরণ

ঈশবের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মাস্ক্ষ্বের দেশতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এস কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এস – দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় ব'সো না এটাতে আমার অমুক বসে, এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্তে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্রুক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্তে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যথন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্ধাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো দে আর ভোগ করতে পারবে না সেইজন্মে সে যে

জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মত দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের স্বচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশবের জন্মে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সব-চেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্তের উদ্তঃ। ঈশবের নামগাঁথা ছটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, ছটি একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে আমি ঈশবের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যথন বিছার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তথন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তথন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে স্বচেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই স্বচেয়ে বড়ো করে খের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বরলোকসাধনী তহুভূতাং সা চাতুরী চাতুরী"—-যাতে হুই লোকেরই সাধনা হয় মাহুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে-চাত্রী তুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ওই তুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভূলতে থাকে, তার চাত্রী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে রেড়ে চলতে থাকে। ঈশবের জন্মে ওই যে একপাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মক্ষভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিসটা যে একটা মন্ত পাথর, তার ভার যে ভ্রমানক ভার। যে-দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিক টাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ওইটেকেই একেবারে জলের মধ্যে কেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বকে দিতে পারি তাহলেই ত্ইলোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই ত্ই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামাস্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই

গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আলে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতৃরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বকে সম্পূর্ণ ই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই কথা-টাকেই পাকা করা যাক। আমার তুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতার লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই তুইকে চায় না, সে এককেই চায়; যথন সে এককে পায় তথনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সে জন্মে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেশারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে চ্কিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিস্তু তাঁর সম্বন্ধ সেরকম গোঁজা-মিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভূলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভূলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ-কথা তাঁর সম্বন্ধ কোনোমতেই থাটবে না।

ঈশ্বর-বিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তথনই ব্যতে পারি যথন তাঁর দিকে যেতে চাই। যথন তার মধ্যেই বসে আছি তথন সে যে আমাকে কেঁশেছে তা ব্যতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাদ প্রত্যেক সংস্কার্থটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুখত্মে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিক্ড জড়িরে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটু-মাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জ্ঞানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জ্ঞানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ ব্রুব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্যকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বত্সমান ভারি হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্মেই ভগবান যিশু বলেছেন, যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে—সে ধনই হ'ক আর খ্যাতিই হ'ক এমন কি পুণাই হ'ক।

এমন কি, ওই পুণোর সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা
নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কট্ট স্থীকার
করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম
ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকথানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে থেয়ালমাত্র
নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিভালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার থোজও রাখি নে। এ বিভালয় আমাদের বিভালয়, এর সঙ্গলতা আমাদের সঙ্গলতা, এর শ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিভালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্মে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্মে মিথ্যে সক্ষো সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ক্রাট ধরে ক্ষেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্মে একটু বিশেষভাবে ঢাকাচুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাত্ম হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিভালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তথন ঈশ্বরকে আর আশ্রম বলে মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রম পাচ্ছি নে।

এইজন্মে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ওই সঞ্চয়কেই চরম আশ্রের বলে একেৰারে অভ্যাদ করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অন্তভব করতে পারে না, শেষ পর্যস্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকিড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি – সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্তো মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশারকে একটুথানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য ?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নৃতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে-জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি দে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, ধাাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সজোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ কবেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস—এস অমৃতের দৃত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসনিলসিক্ত
এস গো ভ্ৰণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন।
এস গো পরম হংখনিলয়,
আশা-অক্তর করহ বিলয়;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাস্কন

#### ফল

ভিতরের সাধনা যথন আরম্ভ হয়ে গেছে তথন বাইরে তার কভকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; সে লক্ষণগুলি কীরকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মাহ্য বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মাহ্যেরে লক্ষ্যসিদ্ধি, মাহ্যুয়ের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য--পরিণত মাত্রুষটি তেমনি সমস্ত সংসার-বুক্ষের শেষলাভ। --

কিন্তু মামুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্রামবর্ণ ঘূচবে ঘূচবে করছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যথন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্রামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আলে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর দে কঠোরতা নেই। দীপ্রিময় স্থগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে-রদ ছিল সে-রসে তীব্র অমৃতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল স্থানর হয়ে ওঠে। গভারতর সার্থকতার অভাবেই মামুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈতেই তার দৈতা, সেইজতেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উত্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি— যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শশু অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক

করে রাথে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যথন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেথানটি যথন স্থাদৃঢ় স্মৃসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তথন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে তথন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তথন তাঁর ভয় নেই, কেননা তথন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তথন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে ধাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদ্ধা ঘটে না। তথন পাধিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তথন আপন অমরম্বকে আপন অস্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তথন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তথন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না —নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না স্কৃতরাং ওই শাঁস খোসা বোঁটার জন্মে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজগ্রেই উপনিষং বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে— "য এতদবিত্তরমৃতান্তে ভবস্তি।"

ভিতরে যথন সেই অমৃতের সঞ্চার হয তথন অমরাত্ম। বাইরেকে আর একাস্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তথন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তথন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে সে নিতাসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রদাণ্ডের; ভিতরে সে প্রুক্ষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তথন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্বভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তথন সে ফলভোগী পাথির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাথির ধর্ম গ্রহণ করে। তথন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভরে নিঃসংকোচে সকলের জ্বন্থে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তথন তার থা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, স্কুতরাং সমস্তই তার প্রশ্বর্ধ।

२० काञ्चन ১৩১৫

### সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা স্ষ্টেকর্তাকে তাঁর স্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভ্রিংর তাঁ হতেই স্টি হচ্ছে, স্থাচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিম্হুর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্ত প্রতিম্হুর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজত্যে পাধরের হুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারিদিকের দৃশ্য-শুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্ছিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেইজত্যে ক্বত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বুথা কর্ম সৃষ্টিশ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেথে তবে আমোদ পাই।

যথন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, থাছা দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হাদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌছোয় না। এইজন্তে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। স্থা উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমতো চলছে তো চলছে। সেইজন্তে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কোতৃহল হয় যা আমাদের অভ্যন্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যথন জানি তথন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন—
তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অস্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি
সার্থক হয়। তথন সমস্তই মহত্তে বিশ্বয়ে আনন্দে পরিপুর্ন হয়ে ওঠে।

এইজন্মেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মাঝথানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝথানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্মে দৃষ্টিকে অস্তরে ফেরাই। তথন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্তের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না, প্রতিমূহুর্তেই এই অনস্ত আকাশবাাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃস্ত হচ্ছে বিকীণ হচ্ছে ইহাই অম্লভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তথন অগ্নি জল ওয়ধি বনস্পতির মাঝথানে দাভিয়ে বলতে পারি, অনস্ত জ্ঞান, অনস্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনস্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্মই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্তী।

ওঁ ভূভূ বাস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবক্স ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি – যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

० टेह्न ५७५४

# সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি – এও একটি স্ষ্টি। এর মার্যথানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা তু-চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্ত হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামাগ্র ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামগুলী নিরস্তর স্থিষ্ট করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্তে বসে কাজ সেরে তার পরে অন্থ কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল—কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনও এই আমাদের মগুলীটির স্থিষ্টকতা এরই স্থাইকার্যে রয়েছেন। দেই জনানাং হাদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয় জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বস্থিষ্ট তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হুছে, হুরে উঠছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা

যধন ঘুমোচ্ছি তথনও হচ্ছে, আমরা যথন ভূলে আছি তথনও হচ্ছে। সত্য যথন আছে, তথন কিছুই হচ্ছে না, বা একমুহূৰ্তও তার বিরাম আছে এ কথনো হতেই পারে না।

বিশ্বভূবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাঞ্জ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভূবনকে তার বথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতংকালে আমরা এথানে এসে বসেছি। বিশ্বভূবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের ত্রবীন প্রেছায় না, মন প্রেছায় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাক্তণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতক্ত বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ স্বাধারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্থার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মৃহুর্তেই একটি এক্যের মধ্যে গড়ে ভূলছেন এবং আমরা যথন এথান থেকে উঠে অক্যত্র চলে যাব তথনও তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝধানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইথানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, স্থাচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনস্ত স্থাষ্ট আমাদের কয়জনকে যে এথানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি স্থাষ্ট। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

**१८०८ छ**र्त ७

## মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকম্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে স্কলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নৃতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না।
মৃত্যু যথন প্রত্যক্ষ হল তথন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর
যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে <sup>যে</sup>

জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেন্থ ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অমুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্ধের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন—যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা যতপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষ্কর্ণকে ঈর্ষা ও লুরতায় আরুষ্ট করে আকাশে মাধা তুলেছিল তা একটি মৃহুর্তেই শানানের ভুত্মমৃষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিধ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে শ্বরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিস্তা করবার জন্মে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মৃক্রস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এথানকার টাকার বোঝা-টাকে জঞ্জালের মতো মাটিতে ক্ষেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্থ কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থ ই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান তো মন থেকে থসে পড়ে একেবারেই শুন্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেরকম ছেড়ে দেওয়া কেলে দেওয়া নিতাস্তই একটা রিজ্বতা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো—যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার তো মিধ্যা নয়, জোর করে তাকে মিধ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। স্থালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্টা ? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি স্থচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাথতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ওই আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধুলায় পড়ে ধুলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মৃঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়— তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যথন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগং কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব ? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাথবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাথতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মূখ তাকিয়ে থেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষ্ধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরস্তন বলে না জানি তাহলেই ধ্বেই হল না—কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শৃহ্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারট। থাকবে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শৃ্হ্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না সে দিতে চায়, এতেই তার মহন্ত। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিছেন, তিনি নিজের জন্তে কিছুই নিছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সথারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্ত উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্ত লালান্বিত হয়ে সমন্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমন্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমন্তই মিধ্যা। সেই কথাটা যথন ভূলি তখন সমন্তই উলটা-পালটা হয়ে যায়—তখনই শোক তৃঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মৃথে যে নোকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্ত আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যথন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অম্চরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হাদ্যের রক্ত জ্যোগতে থাকি।

छर्च ८

# তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মান্ত্র সমন্ত জীবন ধরে কসল চাষ করছে। তার জীবনের থেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুথানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্তে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্তনিধনাক্ষেব তত্র কা পরিবেদনা।

যথন কাল ঘনিয়ে আসছে, যথন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যথন আবার অব্যক্তির মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল তথন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংদার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যথন মান্ত্র্য বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জন্মে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাথবার তা সমস্তই র,ধন কিন্তু তুমি তো রাথবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মাহ্বর জীবনের কর্মের ধারা সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না— কিন্ধ মাহ্বর যথন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাথতে চাচ্ছে তথন তার চেন্তা বুথা হচ্ছে। এই যে গ্রাবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার থাজনাম্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

८ ठाउँ

### সভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামূক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী ? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী ? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন। তিনি স্থাষ্ট করেন। স্থাষ্ট করার অর্থ ই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আননদের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্তেই উপনিষং বলেন—আনন্দান্ধ্যের খিলমানি ভূতানি জায়স্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যথন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তথনই আমাদের আনন্দের দিন। তথনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শাস্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দমধ স্বর্রপটিকে উপলব্ধি করবার দাধনা করতে হবে। কেমন করে করব ?

ওই যে একটা ক্ষ্পিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায, যে-ক্ষপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না ফলের মংলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাথতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে চুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয় কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্মিয়তে, না জন্মায না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অন্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্মে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যথন তার ছঃখ হবে তথন বলব তার ছঃখ হয়েছে। শুধু ছঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার ত্বংথ, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্মে এই ফুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের স্বষ্ট হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিশ্বুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনস্কের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অপচ এগোয় না - স্বতরাং এ চলায় কেবল তার কট্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাথব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যথন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তথন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্মণ্যেবাধিকারত্তে মা ফলেষু কদাচন।

कर्क अ

## অহং

তবে অহং আছে কেন ? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন ?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা স্বষ্টি করেন তার জ্বন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো: কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা স্বাষ্ট করতে পারি নে।

তথন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জ্মার।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষ-১৪—৪৮ ভাবে সাঞ্জায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের ত্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গোঁৱৰ বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার "আমার" না ধাকে তবে সে দেবে কী?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার "আমার" করে নেবার জন্মে এই অহংএর দরকার। বিশ্বজগতের স্পষ্টকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই
আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি আমার বলতে
দেবেন —কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই
দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী ? বিশ্বভ্বনের কিছুকেই তার আমার বলবার
নেই।

কশ্বর ওইথানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুন্তির খেলা খেলতে থেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুন্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি কোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে , তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সুসাগরা বস্তম্বরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই স্প্রির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বদে থাকতে হয়। সেইজন্ম তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমূদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্রটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার দক্ষে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি দার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে স্কষ্টির ধর্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ— সেই স্বরূপে সে স্কৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে রূপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

. নদীর জল যথন নদীতে আছে তথন সে সকলেরই জল - যথন আমার ঘড়ায় তুলে

আনি তথন সে আমার জল, তথন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাত্রকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে তাহলে জল দান করা হল না যদিচ সে জল প্রচ্র বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডুয় দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তথন হেসে বলেন, হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল-তোলা সার্থক হযে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বলবার অধিকার জন্মায়-- একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গোঁরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম দব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিজ এবং জ্ডবং হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্চন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আগাদের দারিদ্রা বীভংস হয়ে দাঁড়ায়। তথন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তথন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তথন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

'তথন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

পে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কথনো ফুরোবে না, নিত্যই নৃতন নৃতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যথন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তথন শুকিয়ে যাছে। ছদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তথন ব্ঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা নেওয়া জিনিসটা কথনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্ত। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহংকারকে বিদর্জন করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধহুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সমুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্পুথে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না। অহং-এর এই সমস্ত নিরস্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বন্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বন্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মৃক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন স্পষ্টির দ্বারা বন্ধ নন, তিনি স্পষ্টির দ্বারাই মৃক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বন্ধ হবার জন্তে হয় নি, এই রচনাগুলিদ্বারাই সে মৃক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মৃক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার ম্বার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দর্বরূপ অমৃতরূপ বিস্র্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জ্লম্ম অহং তথনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎস্ব্য করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

करारे क

# नमी ७ कृल

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো ,যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হালয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচেছ, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেইন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে দ্বের লিয়ে মরে পাকবে এমন আশক্ষা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিধ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরস্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃস্থত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণরাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে -কোথাও হাড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মক্ষভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাথি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গোণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্কর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনস্ত তার সঞ্চার-ক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তুপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা গায় না। অহং চারিদিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন-দোলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি প্রতিপজ্ঞিতেই থাকো।

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনস্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকৃল রচনা করতে পাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কৃলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কৃল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকাস্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকৃলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ —অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের

মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনস্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকৃলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সংগীত।

কিন্তু যথনই উপকৃলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যথন সে নদীর আমুগত্য না করে, তথনই গতির সহায় না হয়ে সে গতি রোধ করে। তথন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। য়েটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবক্দম হয়। তথন উপকৃল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকৃলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভূলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দারা য়ে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুক্তবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয়্যায় পড়ে থাকে। তর্ ময়ে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্ৰ

## আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং ধাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামগ্রশ্যের দারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে ক্লেমের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত তার কোনো সামঞ্জাই না থাকত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে দীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ।
এই দীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না।
কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও দীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জন্ম আছে। সে কোথায়? যেথানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেথানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করে। একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্তকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনও শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তাহলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুক্ই জানত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার ধারাই বৃহত্তকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার ধারা মাপকাঠি ক্ষ্ হ্যেও বৃহত্তকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ত্রে বৃহত্তে বৈপরীত্যের মধ্যে যেথানে একটা সামঞ্জস্ম ঘটছে সেইথানেই ক্ষ্প্রের ধারা বৃহত্তের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরস্তর একটি অভিব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপাস্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হরে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে দ্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আস্তুক হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্তা স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে। এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দার । সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাছেছ, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই সলছে—না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না। সে যেমন সন জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অবচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বন্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন স্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিছে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দারাই সে আত্মার মৃক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মৃক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকত ?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্ত কোপায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্ত। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্তো। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে ত্থে দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাং করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর ছারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব।

যথন তা না করে ধনকে মানকে বিভাকেই প্রকাশ করতে চাই তথন অহং নিজেকেই

প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তথন ভাষা নিজের বাহাত্রি দেখাতে চায়,
ভাব মান হয়ে যায়।

ধাঁর। সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোথেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জ্বতো তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্ধান বলি নে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ স্থতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্তেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অস্ত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সেযেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত থেতে থেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দর্পকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে; মানবজীবনকে একেবারে নিয়র্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্ৰ

### আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্রের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরপ কৃদ্র ও কুত্রিমভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্বজ্ঞাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ, সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। স্থাকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মাহুষকেও তাই বলেছেন। স্থা তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মাহুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ পাওয়া যাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মৃষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন বিকার বিনাশ।

বৃদ্ধদেব যথন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দার। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁ জেছিলেন যে, মান্ধ্যের ক্ষন বিকার বিকাশ কেন, ছংথ জরা মৃত্যু কেন, তথন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন ? তথন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মান্থ্য আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আ্আাকে প্রকাশ করলেই মৃক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার ছংখ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্মে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মান্থ্যকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন তুমি লোভ ক'রো না, হিংসা ক'রো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না। যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্মে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ শুরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শৃত্যতা নয়, নৈক্ষ্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বৃদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—ত্ব্র্থিমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম-পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর ১৪-৪১ সেই ধর্ম পরিপূর্ব, কেননা তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্মে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তথন আমরা কী হব ? পরমাত্মার মতো সেই স্বর্রপটি লভে করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীধী, পভূ, স্বয়ন্ত্ব। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীখর হব, দাসত্ব থেকে মৃক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তথন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাকো কর্মে আপনাকে শাস্তম্ শিব্ম অধৈতম্রূপে প্রকাশ করবে— আপনাকে ফ্রু করে লুর করে থণ্ডবিথণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেমীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলরের মধ্যে, যে-প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অপুতে পরমাণুতে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগযুগান্তর রাাপী কেশনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেমীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো। আমি অন্তর্যা আছয় আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যাতিতে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। ছে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক. আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুথের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্মে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্ধতা।

বুদ্ধ সমন্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করে-ছিলেন—এ ছাড়া মান্তবের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

क्रवर्र द

### **সাধন**

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন ? আমাদের মন বসছে না কেন ? আমাদের ভাব জমছে না কেন ?

সে কি অমনি হবে, আপনি হয়ে উঠবে? এতবড়ো লাভের থুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতথানি বোঝায় তা ঠিকমতো জানলে এ সম্বন্ধে বুণা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়। বন্ধকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তাহলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু বন্ধকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্তে শিক্ষা হল কই ? তার জন্তে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই ? তপসা বন্ধ বিজিজ্ঞাসম্ব। অর্থাৎ তপস্থার বারা ব্রধকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই যে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপস্থা হল কই ?

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্থা? জীবনের অল্প একটু উদ্বত্ত জায়গা তাঁর জন্মে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্থা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর। বল যে, এই তো উপ!সনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিস্টা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মান্ন্ৰ্যের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জ্বন্তে কি তপস্থাই না করতে হয়েছে ? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শক্রর কাছে শিক্ষা, ইন্ধুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্ত ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংঘত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হবে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্ম যদি এত কঠিন ও নিরম্ভর সাধনা তবে ব্রহ্মবিহারের জন্ম বৃঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত তুই চারিটি কথা শুনে বা তুই চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে।

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে-ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেথানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাথতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাথতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অহুকৃল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্ম আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লক্ষাসংকোচ করতে শিথেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন

অহুসারে শারেন্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিম্বে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেটা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে পাকবার জন্তে বিশেষ অভ্যাসের ধারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘ্বণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে য়ে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুছি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্মও শরীর মন হাদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন থাক।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোধ মৃথ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষ্ আপনি লজ্জিত হবে—যে-ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি ন্তন্ধ হবে। এর জন্যে মৃহুর্তে মৃহুর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তন্তকে ভাগবতী তন্ত্র করে তুলতে হবে এ তন্ত্র তপোবনের সঙ্গে কোধাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই স্ব্রেই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-ছেব লোভ-ক্ষোভ ভূলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেইভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যাহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌছোচ্চি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, নিজের ক্ষ্ম গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবৈষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপ্রের ছারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন, এ প্রশ্নপ্ত ভেমনি অন্তত।

১০ চৈত্ৰ

## ব্রন্ধবিহার

ব্রন্ধবিহারের এই সাধনার পথে বৃদ্ধদেব মাহ্ন্যকে প্রবর্তিত করবার জন্মে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্মে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত থোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মৃক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থ ই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা দেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিয়মাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মৃসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে শ্বরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকে। অন্তনো সীলানি অন্নস্পরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুশ্বরণ করেন?

অথণ্ডানি, অচ্ছিদ্ধানি, অসবলানি, অকশ্বাসানি ভূজিস্সানি, বিঞ্ঞুপ্পস্থানি, বিপঞ্জুপ্পস্থানি, বিপঞ্জুপ্পস্থানি,

অর্থাৎ

আমার এই শীল থণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাধছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্ম আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অন্থমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

अहे वत्म आर्थभावकरान निक निक मीत्मत छन वातरवात स्वतन करतन।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা "মঙ্গল স্থান্ত" ক্থিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই,

> বহু দেবা মহুস্দা চ মঙ্গলানি অচিভারুং আকৰ্মমানা দোখানা ক্রহি মঙ্গলমূত্রমা।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে,

বহু দেবত। বহু মানুষ ধাঁরা ওভ আকাক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো। বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসেবনা চ বালানং পশুজানঞ্চ সেবনা

পূজা চ পূজনেয়াানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসংগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পৃজনীয়কে পৃজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল :
পতিরূপদেসবাসো, পুরে চ কতপুঞ্ঞতা,

অত্তসমাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমৃত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পূণ্যকে বর্ধিত কবা, আপনাকে সংকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঞ্জল।

বহুদখঞ্চ দিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ স্থাসিক্ৰিতো

স্থভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমূত্যং। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিকা, বিনয়ে সংশিকিত হওয়া এবং স্থভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল !

মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সংগহো,

অনাকুল। চ কথানি এতং ম<del>ল</del>লমূত্যং ।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল। দানক ধম্মচরিয়ক ঞ্ঞাতকানক সংগহো

অনবজ্ঞানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমূত্তমং।

দান, ধর্ম চর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিস্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চসঞ্ঞমো

অপ্পমাদো চ ধন্মেস্থ, এতং মঙ্গলম্ত্মং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিহতি, মছপানে বিতৃষ্ণা, ধর্ম কর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাজো চ, সম্ভট্ঠী চ কতঞ্ঞতা

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্ম কথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

কালেন ধশাসবনং এতং মঙ্গল মৃত্যং।

থম্ভী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং

কালেন ধশুসাকছা এতং মঙ্গলমুক্তমং।

क्रमा, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্ অরিয়সচান দস্সনং

নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্তা, বন্ধচর্ষ, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মৃক্তিলাভের উপযুক্ত সংকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট,ঠন্ন লোকধন্মেহি চিত্তং যন্ত্ৰ ন কম্পতি

অদোকং বিবজং থেমং এতং মঙ্গলমৃত্তমং ৷

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

> এতাদিসানি কত্বান, স্বত্থমপ্রাজিতা স্বত্থ সোথি গছস্তি তেসং মঙ্গলমৃত্তমন্তি

এই রকম ধারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র: তবে নির্বাণই চরম ? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী ? সে কি শৃগুতা ? যদি শৃগুতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌছোনো যেত না। তবে

কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ড্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশৃত্যতার মধ্যে নির্বাপন লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুথ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্ধ প্রেম যে পকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলহ দেওয়া।

ষে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা— সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বৃদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়,
এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তি
ভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সক্ষে সন্ত। স্থাতিত হোন্ত, অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্ঞা হোন্ত, স্থী অন্তানং পরিংরও; সক্ষে সন্তা মা ধ্থালকসম্পতিতো বিগছন্ত।

সকল প্রাণী স্থাতি হ'ক, শত্রুহীন হ'ক, অহিংসিত হ'ক, স্থী আত্মা হয়ে কাল হবণ ক্ষক। সকল প্রাণী আপন যথালব্দসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হ'ক।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ইবা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না—এইজন্ম দীল গ্রহণ শীল-সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শৃ্যুতার পদ্মানয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মথ কুসলেন

যম্ভং সম্ভং পদং অভিসমেচ্চ

সকোউজুচ হছজুচ,

স্থাতে চন্দ মুহ অনতিমানী। শাতপদ লাভ করে প্রমাণিকশল রাজির যা কর্ণীয় ছো এই—কিনি শক্তি

শাস্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, স্মভাষী, মৃত্, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্মকো চ স্থভরো চ,

অপ্পকিচোচ সল্লহকবৃত্তি,

সম্ভিন্তিয়ো চ নিপকো চ

অপ্পগব্ভো কুলেম্ব অনম্গিদ্ধো।

তিনি সম্ভট্ডদম হবেন, অল্লেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্লভোজী, শাস্তেন্দ্রিয়, সন্ধিবেচক, অপ্রগল্ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ থুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি

যেন বিঞ্ঞুপরে উপবদেয়ুয়ং।

স্থথিনো বা খেমিনো বা

সক্ষে সন্তাভবন্ধ স্থিতিতা। এমন ক্ষুদ্র অস্থায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জ্ঞো অন্তে তাঁকে নিন্দা করতে পারে।

তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী স্থথী হ'ক নিরাপদ হ'ক স্কুস্থ হ'ক।

ষে কেচি পাণভৃতখি

ভসাবাথাবরাবাঅনবসেসা।

দীঘাবাধে মহস্তাবা

মিজ্মানা রস্সকা অধুকথৃলা।

मिট्ঠा वा य ठ चमिष्ठें।

যে চ দ্রে বসন্তি অবিদ্রে।

ভূতা বা সম্ভবেদী বা

সবে সন্তা ভবন্ধ স্থবিততা।

त्य त्कारना आणी चारह, को जवन को हुर्यन, को मीर्च को श्रवां , को सधाप्र को इस, को ज्या की हुन, को मृष्ठ को चामृष्ठ, यात्रा मृद्रत वाज कत्राह वा यात्रा निकटि, यात्रा करत्राह वा यात्रा क्यारिव व्यनवर्णाद जनवर्णाद जनवर्णाद प्रकर्णा आचा है क।

ন পরোপরং নিকুবেথ
নাতিমঞ্জেথ কথচি ন কঞ্চি
ব্যারোদনা পটিঘ সঞ্ঞা
নঞ্জ মঞ্জক্স্দ ছুক্থমিচ্ছেয্য।

পরশারকে বঞ্চনা ক'রো না—কোধাও কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না, কারে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অক্টের ছুঃথ ইচ্ছা ক'রো না।

মাতা ধথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমহুরক্থে

এবিশি সমভূতেম্ব মানসংভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত ফানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সকলোকশ্মিং

মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ

অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ৷

উর্ধে অংগতে চারদিকে সমন্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শক্রভাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিল্লে বা

সয়ানো বা যাবতস্স বিগ'তমিছো

এতং সতিং অধিট্ঠেয়্য

ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ।

গখন দাঁড়িরে আছ বা চলছ, বদে আছ বা গুরে আছ, বে পর্বস্ত না নিপ্রা আদে দে পর্বস্ত এই প্রকার শতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে একাবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে ভোলাকে ১৪—৫০

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্ত প্রীতি মন্ধু—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রন্ধের অপরিমিত মানস যে বিশের সর্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রন্ধবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলে-ছেন ভুমাত্বেব বিজিক্ষাসিতব্যঃ। ভুমাকেই—সকলের চেয়ে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বৃদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে স্থুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপস! করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বৃষ্তে পারব আমরা কতদ্র অগ্রসর হলুম।

ঈশবের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শক্রতা ক্ষয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার স্মুম্পাষ্ট পথ পাবার জন্মে মান্নুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বৃদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে ধেমন থর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও থুব নির্দিষ্ট করে দিরেছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যাহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিরেছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেথিরেছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অথও আছে অচ্চিপ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্বন্ধপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শৃক্সতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিধিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি,

४४ हेन्ज

# পূৰ্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ-কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের বন্ধবিহার, কোনো কৃদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌছোতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রশ্ববিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে নের নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নের তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করে।

সংসাঝী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।
কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওগাও শক্ত হয়।

কিন্তু যারা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারীলোকের তুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন.

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দক্ষন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর হারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মহয়ত্বের গতি এতদ্র পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ। অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস্ দেবে। নিজের অস্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের ধারা কেটে ক্ষ্দ্র করলে, উপায়কে তুর্বলতার ধারা বেড়া দিছে সংকীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তথন তাঁর। আমাদের প্রতি শ্রন্ধা প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা অমুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন— মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তথন আমরা ভূমাকে পাবার এই ত্রন্ধ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তথন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাডৈ: বাণী অমুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো—প্রতি দিন কোন্ধানে ঠেকছে।
একজন মান্থরের সঙ্গেও যথন মিলতে যাচ্ছি তথন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার
সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে
ঠেকছে—অবিবেচনার ঘারা আঘাত করছি, উদ্ধৃত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই
সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার ঘারা আত্মসমর্পণ অত্যস্ত সহজ্ব এবং মধ্র
হয়। এই বাধা যথন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তথন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে
মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে ? যাতে আমাকে একটি
মান্থ্যের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা
স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শক্রুকে
আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্ম ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময়
সংসারের কোনো ক্থাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা
কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেথে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন একেবারে নিংশেষে
মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন
অহংকারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিংশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে

প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। বাঁরা এই মহাপথে গাত্রা করবার জন্ম মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একাস্ক ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

>२ हेच्य

## নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ-কথা বললে মান্তবের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে! এতদিন তাহলে খোরাক কী? মান্ত্য বাঁচবে কী নিয়ে ?

শিশু মাতৃভাষা শেথে কী করে ? মায়ের মুখ থেকে শুনতে শুনতে খেলতে খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তথন তার কথাগুলি আধো আধো, ব্যাকরণ-ভূলে পরিপূর্ণ। তথন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যস্ত নিংশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্মে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর-একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা ত্রটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তাহলে হয় পাওয়াটা কাচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

वृक्तरमय कर्छात्र निक्करकत्र मराजा कुर्वम मास्यरक वरमहिरमन এवा ভाति जूम करत,

কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এর! শেষবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক্ তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ওই চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভূল করি যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাং হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায় ?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে থেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুথ থেকে সে থাবার থায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যস্ত না চরে থাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যস্ত থেতেই পাবে না তাহলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশ্কু আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব তেমনি প্রতিদিন ঈশবের প্রসাদের জন্মে ক্ষিত চঞ্পুট মেলতে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ রূপার দৈনিক খালটুকু পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনস্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্ত বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রম। এই আশ্রমের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনস্ত আকাশ হতে আহরিত থাত্তের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কী দশা হবে ?

তুমি বলতে পার ওই থাতের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে-শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে তুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু রূপার খাছটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যথনই পুরোপুরি বল পাব তথন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? ছিজ-শাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনস্ত আকাশে ওড়া।

তথন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনস্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ভানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমানে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ভালে ভালে লাকাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটি অভ্যক্তি প্রয়োগ করছেন—যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয সে সতিটেই আকাশে ওড়া। ওই যে লাকাতে গেলে মাটির সংশ্রব ছেড়ে যেটুকু নিরাধার উর্ধে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তারা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিছমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেরেছেন। সেই আশাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা ছিজ্পাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্মেই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন প্রকা রক্ষা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন থর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নম্ভ করবার চেপ্তা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যথন তাঁর প্রসাদম্প্রধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বলৰ আমার ভানাকেও তুমি সক্ষম করে ভোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই।

०० हेच्ज

## ভূমা

বৃদ্ধকে যথন মাস্থ্য জিল্কাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব; তথন তিনি বললেন, তোমার ও সব কথায় কাজ বী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো ছংগে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাথতে পার না, যা রাথ তাতে গোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার ছংথের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার

উপায় করে তবে অন্ত কথা। এই বলে হুংধনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের তাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত ত্থেনিবৃত্তিকেই তো মান্ত্র পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পাষ্ট দেখছি ত্থেকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে ত্থেকে বরণ করে নেয়।

আল্পৃদ্ পর্বতের তুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্মে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশুক, কিন্তু বিনা কারণে মান্ত্ব সেই ত্থে স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই যে, ত্বংখের সম্বন্ধে মান্থবের একটা স্পর্ধা আছে। আমি ত্বংখ সইতে পারি। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ-কথা মান্থব নিজেকে এবং অক্তকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মাহুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা, নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল তুর্গম নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিখিজ্য করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন তুঃসহ তুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। বড়ো হওয়ার ঘারা নিজ্বের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মাহুষ কোনো তুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে-লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাজে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরস্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কীজন্যে এই অসহ কট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদ্র সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ-কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে ত্বংখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি। তাকে এ-কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাজ্জা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বৃদ্ধদেব যে ছু:খ-নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী ? সে এই যে, অত্যন্ত ছু:খ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই ছু:খস্বীকারের ঘারা মাহুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। থুব বড়োরকম করে ত্যাগ, থুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মাহুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মাহুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটা জায়গায় মাহ্র ঠেকতে পারত যেথানে একান্ত হুংথনিবৃত্তির শৃ্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে হুংথের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মাস্থ্যকে যথন বলি ছঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত স্থাণের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তথন সে রাগ করে বলতে পারে, চাই নে আমি ছঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মাসুহ বড়োকেই চায়।

সেইজন্মে উপনিষ্ধ বলেছেন ভূমৈব স্থাং। অর্থাং স্থা স্থাই নয় বড়োই স্থা। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ এই বড়োকেই জানতে হবে এ কেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমতো বৃঝি তাহলে কথনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিছাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা স্থকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার দব পাওয়া হল।

ষ্পতএব যিনি ব্রদ্ধ যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মান্থবের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মান্থবের মন তাতে সায় দিতে পারে, ছঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও, সবল হও—আগে কঠোর সাধনার স্থানীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও-তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অফুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মান্থ্যের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মান্থ্য কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

ত্বং তেঁতুল দিয়ে সেই ত্থকে দিধ করবার চেষ্টা করলে হয়তো বছ চেষ্টাতেও সে ত্ব না জমে উঠতে পারে, কিন্ধ যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে ত্ব সহজ্বেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ্ব নিয়মে পরিণাম স্থাসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ ১৪—৫১ করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তাহলে চলাও আনন্দ, পৌছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসং থেকে সং হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না— এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে বাবেন।

ठवर्र ४८

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যথন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তথন তাঁরা কোপায় খুঁজে শেষে কোপায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের ন্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোথে দেথার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেথলেন চোথে দেথার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্ত্র দেখে, থানিকটা দেখে থানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্বত্রই স্বন্ধ আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও জ্ঞাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অক্যটা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আত্মাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ তুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে শ্বর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ দিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিত্থি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্সিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ।

শেষকালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, দ্বন্থ আছে, "না" তার সকে মিনিয়ে আছে।

সকল ছন্দের সমাধানের মধ্যে উপনিষং সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমগু ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্ত দিকটাকে একেবারে নিমূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্তে তিনি যেমন বলেছেন

> এতজ্জেরং নিত্যমে বাত্মসংস্থ নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞিৎ।

অর্থাৎ,

আস্মাতেই বিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার ধোগ্য, তাঁর পর জানবার ধোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাস্থানঃ সর্বমেবাবিশস্তি।

অর্থাৎ,

**मिट भोरतता वृद्धान्या हरम मर्ववाशीरक मकल पिक हर**ाई लाख करत मर्वजेई अरवन करतन ।

আত্মগ্রেবাত্মানং পশুতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

আমাদের ধ্যানের মত্ত্বে এক সীমায় রয়েছে ভূভূবিংস্বং, অন্থ সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই ছুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন ধিনি একদিকে ভূভূবিংস্বংকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজ্বস্থই তিনি ওঁ।

এইজক্তেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিভাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিভাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিভা আর-একদিকে অবিভা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই তুইয়ের যেথানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দ্রের দারা নিকট বর্জিত নিকটের দারা দ্র বর্জিত, চলার দারা থামা বর্জিত থামার দারা চলা বর্জিত, অন্তরের দারা বাহির বর্জিত বাহিরের দারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু

> তদেজতি তদ্ধৈজতি তদ্বে তদ্প্তিকে তদস্তবস্থা সৰ্বস্থা তং সৰ্বস্থাস্থা ৰাহ্যতঃ।

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দুরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অস্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চঙ্গা না-চলা, দ্র নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্ম তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মারখানে। একদিকে সমন্তই তিনি প্রকাশ করছেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন —

> ন তত্ত্ব স্থােভাতি ন চন্দ্রতারক। তমেব ভাস্তমমূভাতি সর্বং তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

স্বোনে সূৰ্ব আলো দের না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দান্তি দের না, কোণার বা আছে এই অগ্রি--তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অছৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংশ্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যুলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রায়গ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পারকে কাটতে চায় কিন্তু এই তুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে থেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থ ই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ ই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অন্ধিতীয় তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অছৈতম।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি — কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অপচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চল্দ্রে নয় কুর্যে নয় মানুষে নয় অপচ সমস্ত চন্দ্র কুর্য মানুষে যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অপচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই শ্বীকার ইচ্ছে ওংকার।

<sup>ें</sup> देख

## সভাবলাভ

মাস্থবের এক দিন ছিল যথন, সে যেখানে কিছু অভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তথন সে কোনো একটা অসামাস্ত লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত, অমুক মাস্থবে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মৃতিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অথগু বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মাছষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্ত বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্ত নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অথগুভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রম্ম পেল। তখনই মাছ্যের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমূক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মৃঢ্তা ক্ষ্মেতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্ত দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনো একটা ক্বত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনও মাহুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই ছচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মাহুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মাহুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মাহ্ম এরকম ক্বত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিক্ষম করে তুলতে পারে, কোনো একটা রসকে অত্যস্ত তীত্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য ?

অনেক সময় দেখা যায় আদ্ধ হলে স্পর্শশক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরকম একদিকের চুরির দারা অক্যদিককে উপচিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না ? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিম্বৃতি পাব ?

কোনোপ্রকার বাহ্ ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেসমেরিজিমকে ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্ক করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে স্বতরাং মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম জনংগত ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্ধন্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মামুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাধতে পারে না, সে সামঞ্জন্ত হারিয়ে ফেলে—এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজ্ঞাই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাঞ্চটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা।
কোনো একটা প্রবৃত্তি যথন বিশেষরূপ প্রশ্রম পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জন্তকে পীড়িত করে
তথনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনম্পৃহা যথন অত্যক্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের
দিকেই মান্থ্যের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তথনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তথনই
সে মান্থ্যের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো
করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কথনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায়
না স্থতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মান্থ্যের প্রতি অন্থ্রাগ যথন
স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তথনই তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের
ইশ্বলাভের বাধা।

এইজন্ম সামপ্পন্ম থেকে বিক্বতি থেকে মান্তবের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একাস্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যথন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তথন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংক্রীর্ণতায় আরুষ্ট আবদ্ধ করে অন্তত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফাত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জন্ম থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জন্ম নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীতিশাস্ত্র এজন্মে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেষ ? ঈশ্বসাধনাতেও
কি এই নিম্নমের স্থান নেই ? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো
একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মান্থ্রের
একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব ?

তুর্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রলুক্ক করবার জ্বত্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ থেয়ে আনন্দ পায় তার সম্বন্ধে কি আমরা ওইরূপ তর্ক করতে পারি ?

আমরা কি বলতে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ওইটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক স্থাবেই মাতালের অছ্রাগ জন্ম সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভালো লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর স্থা হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সংকীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঞ্চল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মতো করে তোলাই যে মন্থ্যাত্বের সার্থকতা এ-কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমর। মন্ধল বলতে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জক্ত আছে যে, যে-ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেথানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিছু তাঁর দলে এসে যায়া জমে তাদের আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যু লাভ করে।

५७ टेच्ख

### অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে 
হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে 
মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তথন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমানের 
অক্সান্ত পাওয়ার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের 
যে কর্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে 
বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্মে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাজ্জা আছে সেই আকাজ্জার প্রকৃতি কী? সে কি অক্যান্ত জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে যোগ করবার আকাজ্জা?

তা কথনোই নয়। কেননা যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রীগুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কট থেকে বাঁচাবার জ্ঞান্তই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসব ? আরও জ্ঞাল বাড়াব?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে বন্ধকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বছর দ্বারা পীড়িত এইজন্ম সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্ম সে গ্রুবকে চায়, নৃতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোহনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হংযই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নৃতন রসকে চায় না।

সেইজন্তে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্ত মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগতাং জগং, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিথিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধঃ কশুস্থিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সেরকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই অরই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কথনোই অসীমকে পাওয়া য়ায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌছোনো মেতে পারে না। জগতের সমস্ত যও প্রকাশ সার্থকিতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্মে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের ছারে ঘ্রে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্মে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রার জন্মে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্ৰ

#### আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ-কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ওইথানেই অভাব আছে—সেইজন্মেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যস্ত স্বতম্ব, এমন কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্মই বৃদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ক্ষেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সভা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরস্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ক্ষেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষজ্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে একে আঁকড়ে না রেথে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্ধ আদল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দারা ক্ষমা দারা সম্ভোষের দারা সেবার দারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছিনে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছিনে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার বা আছে আমি, সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ। আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান হুপ তুপ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত থরচ করে ফেলো, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ব হয়ে উঠবে। মাঝে ররেছে আবরণ কত শত কত মতো তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই মনে থেকে যার তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত তুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে বলেই—সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মৃচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্মে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্মে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্মে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে।
এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই
উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও
বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ্ব হয়ে
আসে যে, কোহেবান্তাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাং। আমার শরীর
মনের ভূচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই
আনন্দ, শক্তিরপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই
মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে
নিঃখাস-প্রখাসের মতো সহজ্ব করে ভূলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য।
এই হলেই, জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং
স্থা সমস্তই সহজ্ব হয়ে যাবে—কেননা যিনি স্বয়ন্ত্ব, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক
তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জ্বন্তেই
আমাদের সকল চাওয়া।

कर्तर ५८

## দমগ্ৰ এক

পরমান্ত্রার মধ্যে আত্মাকে এইরপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে ? তা কথনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুত্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দ্ররূপকে চাচ্ছে – নইলে তার ভৃঞ্চি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি--আমি সতা।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্তময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে ক্বতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরপ প্রকৃতি। আমাদের চিস্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিস্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিস্তা করি নি ভবিয়তে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিস্তা করতে পারতুম, প্রয়োজ্বন উপস্থিত হলে হা চিম্তা করত্ম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিশ্বমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনস্ক ভবিশ্বতের দিকে বাাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিংশেষ করে রাথে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনস্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুথে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাথছে। এ এমন করে কাচ্চ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের "কাল"ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্তাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্তে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে আবার হাত মাথা পেটের জন্তেও পা থেটে মরছে। এই

শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অথও সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার ছারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে ছটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জ্ঞানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহু করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার নাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে. রাথছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী,সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সন্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবং জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মান্থবের সঙ্গে মান্থবের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পারের যোগকে স্বেছাক্বত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেময়য় বোগরপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মায়য় অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই য়ে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জ্বোর এত য়ে, এই চৈতন্ত যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহত্তের প্রেমে নিজের ক্ষ্ম্ম আমির স্বর্থ জ্বাবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আননদ; বিচ্ছিয়তার মধ্যেই তৃঃথ ত্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব স্বর্থং নাল্লে স্থ্যানিত্ত।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রন্ধের শক্তি কেবল যে সভ্যের সভ্য ও মঙ্গলের
মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের
সমগ্রতাকে ব্রন্ধ জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন।
তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্মরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে
চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজ্ঞেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। দেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে-তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

छर्च दर

#### আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্ত বৃদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জ্ঞানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্ম সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজ্ফের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুত্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে ব্ঝতে পারি, মানবকে এক বলে ব্ঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে ব্ঝতে পারি— এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না ব্ঝতে পারি তার তাংপর্য পাই নে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে ধাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা— মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্মই উপনিষৎ বলেন, সাধক—আত্মন্তেবাত্মানং পশ্চতি— আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে থোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে দেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। ্রইজন্মই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রতায়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই। প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই ংচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়: পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহক্তমাৎ সর্বমাৎ অন্তরতর যদয়মাত্রা।

২১ চৈত্ৰ

# ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বছর মধ্যে সর্বত্তই খুঁজে বেড়াচিছে। এমন কি, শিশু হথন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে থেয়ে দেখবার

জন্মে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তথনও সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমবাও পিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো কেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত হৃংখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দান্ধ্যেব ধৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানার্কপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানার্রপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সভার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যথন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তথন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উচট থেতে থাকি, তথন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত ভুচ্ছ জিনিসকে বভ্মূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কুন্তু যেমনি একটি আলো জালা হয় অমনি এক মূহুর্তেই সমস্ত সহজ্ব হয়ে যায়—অমনি একদিনের এক পৌলা এক মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চূপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে ছু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ন্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জ্ঞানসটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জ্ঞিনিসের সমস্ত ভার এক মৃহুর্তে লাঘব হয়ে যায়। গাতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই গাঁভারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। য়ে জলে সঞ্চরণ গাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, গাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে তৃঃথ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পাছুঁড়ে হাঁসুকাঁস করে ক্লান্ত হয়ে পডি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারেব বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ্ঞ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকাব করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে-শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেইজন্মই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব-মেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে থারা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্তিপ্ত হযে উদ্লান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্ভ অপ্রমন্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বছর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বছ তথন তাঁদের পথ ছেডে দেয়।

দেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অহসেরণ কবব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২ চৈত্ৰ

#### শক্ত ও সহজ

সাধনার তুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার ঘূটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। গ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্মে দিক জানা দরকার, নক্ষ্য পরিচয় হওয়া চাই, কোন্থানে বিপদ কোন্থানে সুযোগ সে সমস্ত স্বাদা মন দিয়ে বুঝে না চললে চলবে না। এর জন্মে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্মে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অন্তকুল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের স্থযোগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি। যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এক শক্তিকে সচেষ্ট রাথতে হবে তেমনি আর-একদিকে ঈশবের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্ধ নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মামুষের যেন একটা রূপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতথানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন তুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাথতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহবান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমূহুর্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাখে। "কী ইচ্ছা প্রভু, কী আদেশ" এই প্রশ্নাটকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন সহজ্বেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যস্তই তাকে নিয়ে যায়।

> জানামি ধর্ম: ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম: ন চ মে নিবৃত্তিঃ, তথা হাধীকেশ হাদিছিতেন যথা নিযুক্তোছবি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না; তাই হে প্রস্তু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হদয়ে রাথব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত

অতএব তাঁকে হাদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রতাহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হ'ক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশবের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা স্থমধুর অমৃত-ফলভারে সার্থক হউক। সর্বদা লড়াই করে নিজ্বের জন্মে ওই একটুথানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাথবার কী দরকার, তার কী মৃল্য ? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা ক'রো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উচু হয়ে থাকবার জন্মে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পন না করবে ততদিন তোমার হার-জ্বিত তোমার স্থত্থে চেউরের মতো কেবলই টলাবে কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যথন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তথন তরঙ্গ সমানই পাকবে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তথন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তথন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে পাকবে এবং এই ক্পাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পন করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চির্নপ্রবাহিত অমুকৃল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভূলি যেন।

২৪ চৈত্ৰ

#### নমতেংস্ত

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে যিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধস্ত্রেই আমবা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মৃলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্মে সব সম্বন্ধই তাঁতে শাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মান্ধ্য তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্চে পিতাপত্রের সম্বন্ধ ।

পিতা যত বড়োই হ'ন আর পুত্র যত ছোটোই হ'ক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বৃদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ স্থাকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন কোশের দূরত্ব ঘূচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মাহুষের সংক্ষ আর এক মাহুষের সম্বন্ধরণ বিরাজ করছেন। নইলে একের সক্ষে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি ত্রহ তত্ত্বকথা নন তিনি অত্যস্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরস্তন অথও আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্থাদে গদ্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফলনামক সত্যাটকে আমি কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতৃম না।

কিন্ধ আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মাহুষের সম্বন্ধ মাহুষকে দেখিয়েছেন – শরীর মন হৃদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্মে মাহ্যের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিথিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতর অস্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিতা, আমার ধন, তুমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, ডোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহন্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে— পিতা নোহসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনস্থ সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র, তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনস্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সঞ্জানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো—পিতা নোহিদি, পিতা আছ ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না— পিতা নোবোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্ত ও বৃদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমন্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি—ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি বিশ্বস্থাণ্ডকে অথণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোণা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকুও পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে ণাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেহস্ত। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নমতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কার্ত্রপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্বারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ন। এই নমস্বারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয় এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্বারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জ্য়ী হয়। এই নমস্বারের দারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্ধার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নুমন্তেইস্ত। তোমাতে আমার নমস্কার হউক। স্থুখ আস্থুক হু:খ আস্থুক, নমন্তেইস্তু। মান আত্মক অপমান আত্মক, নমন্তেহস্ত। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে—নমন্তেহস্ত। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে—নমন্তেহস্ত। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে— নমন্তেহন্ত। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই—নমন্তেহন্ত। অথও ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোহসি এই জেনেই— নমস্তেহস্ত নমস্তেহস্ত। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমন্তেহস্ত । সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেহস্ত। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেহস্ত। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্ৰ

## মন্ত্রের বাঁধন

বাণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইম্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সক্ষ, কোনো তার মধ্যম স্থার বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হলে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ স্থার জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ স্থার বাজাতে হবে।

স্থা চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ স্থার যোগ করে দিয়েছে। মান্থধের জীবনকেও কি এই চির-উদগীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না ?

কিন্তু এখনও এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনও কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন স্ত্রবিচ্চিন্ন বিচিত্র তুচ্চতার মধ্যে অক্কতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য স্থরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে ?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাধবার সংক্ষ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশবের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে।
এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা
করে নেব।

সেইরপ একটি মন্ত্র হচ্ছে - পিতা নোহসি।

এই স্থরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জ্বেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মৃতি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি কাজ করছি বিশ্রাম করছি এই পর্যস্তই। কিছু অনস্ত কালে অনস্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনম্ভের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শন্ত্রনে স্থপনে ওই মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্, পিতা নোহসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জাত্মক কারও কাছে গোপন না থাক।

ভগবান যিশু ওই স্থ্রটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণাস্থিক যন্ত্রণার হৃঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেস্থর বলে নি—কে কেবলই বলেছে, পিতা নোহসি।

সেই যে স্থারের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্ত্বে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে স্থাথ ত্বংথ প্রশোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে, পিতা নোহসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমতো প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্র:। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সম্ভানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই স্কুর বাজবে না যে, পিতা নোহদি।

সেইজন্তেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হ'ক, পিতা নো বোধি, নমন্তেহস্ত।

২৭ চৈত্ৰ

### প্রাণ ও প্রেম

পিতানোহসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে ব্ঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত স্থা-তুঃথের ভিতর দিয়ে ব্ঝিয়ে দাও।

পিতার সক্ষে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সক্ষে প্রজার, প্রভূর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পার বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অন্তিম্বের মূলে। অতএব এই গভীর আন্থীয়- সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অস্ক্রান কোনো ক্রিয়াকলাপের দারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সক্ষে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায় ? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সম্ভানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, ধিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগংজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগংজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিথিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপ্রমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজক্মই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগং সর্বং প্রাণ এজতি নিংস্তম্, বিশ্বে এই যা কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিংস্ত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হংপিত্তেও তেমন, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে।
মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন
কথনোই কেবল আমার ক্ষুত্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই
হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোনজেই
পেতে পারত্ম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজত্যেই
সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেনে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিথিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনস্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমূহুর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্ত, ধাশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিম্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ওই মন্ত্র সার্থক হবে, ওঁ পিতা নোহসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভালো করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নহ।
তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে
কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল
বেঁচে আছি কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে
বিহারে, কাজে কর্মে, মামুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা স্রথ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের স্করকের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভূবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্মেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মান্ত্রের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরক আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সথ্যে শ্রদ্ধায জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হযে যেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোহসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অমুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অমুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহেবান্থাং কঃ প্রাণ্যাং যদেয আকাশ আনন্দো। ন স্থাং। এষোহেবানন্দ্যাতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত। আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্ৰ

### ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোহসি এই মন্ত্রে ছটি ভাবের সামঞ্জন্ত আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেথানে সীমা আছে সেথানে মাথা নত করতে হবে। কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জ্বরদন্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই প্রিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ের প্রণাম নয়, জেরের প্রণাম নয়। আমারই অনস্ত গোরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহন্ত অমুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে, নমস্তেইস্ত, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠক।

তাঁকে পিতা নোহসি বলে স্বাকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাববসে প্রমন্ত হবার যে একটি উচ্চ্ছাল আত্মবিশ্বতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্রমের স্বারা আমাদের আনন্দ গান্তীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গোঁরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের 
মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেথানে তাঁরা স্থান
দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের স্থুও দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষ্ণাতৃথ্যি করেন, তার শোকে সান্তনা দেন, তার রোগে শুশ্রা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্মই সন্তানের আরাম ও স্থাই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্ম তিনি সন্তানকে তুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লজ্মন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্বদা সত্র্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজ্বল্যে পিতাকে নমস্বার করবার সময় বলা হয়েছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ; যিনি স্থাকর তাঁকে নমস্বার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্বার।

পিতা কেবল আমাদের স্থাথর আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন।

সেইজ্বয়েই সুখেও তাঁকে নমস্কার, ছঃখেও তাঁকে নমস্কার। ওইখানেই পিতার পূর্ণতা তিনি ছঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন, আনন্দান্ধ্যেব খৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জ্বোছে। আবার আর-একদিকে বলেছেন, ভয়াদস্তাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সুৰ্য:। ইহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইহার ভয়ে সুর্য তাপ দিছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছু ঋল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে।
অনস্ত দেশে অনস্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই
অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী থাটে না, সে কোথাও কাউকে
তিলমাত্র প্রশ্রে দেয় না।

ষদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিংসতং মহন্তমং বজ্রমৃত্যতন্। এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিংসত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—সেই যে প্রাণ, 
গাঁর পেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং গাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে তিনি কী রকম? না,
তিনি উত্যত বজ্রের মতো মহা ভয়ংকর। সেইজন্তেই তো সমস্ত চলছে – নইলে
বিশ্বব্যবস্থা উন্মন্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের বারাই অনাদি কাল পেকে সর্বত্র সকলের
সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন – মহন্তয়ং বজ্রমুখতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্থলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যথন বলি, পিতা নোহসি, তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মন্ততার প্রশ্রম নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংরত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতা নোহসি, সে তার সামনে "শাস্তোদাস্ত উপরতস্তিতিক্ষ্: সমাহিতঃ" হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুত্র অধৈর্য ক্ষুত্র আত্মবিশ্বতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্ৰ

# নিয়ম ও মুক্তি

সুথ জিনিস্টা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিস্টা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যথন প্রার্থনা করি— যদ্ভদ্রং তর আস্থব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে কচ্চে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

বেধানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা দেখানে অত্যস্ত কড়া নিয়ম। দেখানে উপস্থিত স্থথস্থবিধা কিছুই খাটে না; সেধানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেধানে হঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেথানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেথানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেথানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইথানেই মহদ্ভয়ং বজ্রম্ছাতং। এইথানেই তিনি পুত্রকে এক চুল পশ্রষ দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এথানে কোনো স্তব-স্তুতি অমুনয়-বিনয় থাটে না।

তবে মৃক্তি কাকে বলে ? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্মাৎ করে নেওয়াকেই বলে মৃক্তি। নিয়ম যথন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তথনই সেই অবস্থাকে বলব মৃক্তি।

এথনও নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্ত হয় নি। এথনও চলতে ফিরতে বাধে। এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অফুভব করি নে। সকলেব ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজত্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অমুভব করছি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঞ্চল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তার আনন্দ। চোথের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোথের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার ত্বংধ।

বিশ্বের ভালো যথন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তথন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে। মান্তের ধর্ম যেমন পুত্রন্থেহ ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জ্বগৎ চরাচরের জালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মান্তবের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্মে নিয়তই মন্ত্রাসমাজে প্রয়াস পাচছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা তঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে পিয়ে আমাদের সভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তথনই তার মৃক্তি হয়, যথন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মৃক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাথার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কথনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যথনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তথনই পিতাপুত্রের মাঝাথানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তথনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তথনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তথনই যিনি কন্দ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তথন আনন্দে এবং শাসন তথন মৃক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তথন প্রিয়-অপ্রিয়ের দম্বর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জল হয়, মঙ্গল তথন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তথনই আমাদের মৃক্তি। সে মৃক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শৃত্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কম চলে যায় না কিন্ত কর্মই আসাক্তিশৃত্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

**৩০ চৈত্র** 

## দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোহসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাজ্ফাটিকে উজ্জল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাজ্ঞা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা থাতা জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাজ্জা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাথা এত শক্ত কেন ?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাজ্জা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—অংমিই ইচ্ছা কর্মছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একাস্ত নিজের ইচ্ছা ? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেথে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে ভালো পরবে সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্ত কোনো স্থকে চাচ্ছে না, অন্ত সব স্থকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নির্পেক আচরণের বিশেষ গোরব থাকে তবে আনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্ম তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাজ্ঞা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই। যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অক্স দেশে এই দেশামুরাগের উপযোগিত। উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হ'ক না তবু দেশহিতের আকাজ্জা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাধা কঠিন হয়েছে এই জাতেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে তের ষংসামান্ত, এমন কি, তের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাথতে হবে। দশ জনের কাছে আফুকুল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে ক্ষত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বৃদ্ধিতে যদি বা বৃঝি তারা তুচ্ছ এবং নির্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাট্রে ওঠা যায় কিন্তু সে যথন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যথন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তথন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকৃলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে আক্ষোহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত স্থবিধা যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কুত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত থাটি হয়ে চলতে হবে। টাকা, বিছা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সেগুলোকে নিষে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্মের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্মেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এত উর্বা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এইজন্মে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার ম্থিবিশি, যার বিছা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এইসকল জিনিসের দ্বারা মাত্র্য মাত্র্যের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, স্থতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে দেটা পূদ্দ করবার ইচ্ছা হয়। মাত্র্যকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজ্বে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজ্বে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজার রাথবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাজ্যা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাজ্যা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের ছধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের ছধে জল মিশিয়ে তার মূনফা কী হবে।

অত এব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্থ প্রথাকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্থামী তাঁর কাছে জাল-জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন— মাস্তবকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনো দিন জালদিল বানিয়ে তাঁকে স্থন্ধ মাস্তবের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বলে থাকব। ওইখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খ্ব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাজ্ফাটির দারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দারা মাম্বকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকৈ পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মন্দলই হবে, কারণ, ঈশবের আসনে স্বাইকে বসাধার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশবকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়্ন, মান্ত্র্য তথন মান্ত্র্যকে চঞ্চল করে, তথন থাঁটি ভগবানকে

চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বলে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের স্বষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মাহুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

कर्वे ८७

## বৰ্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই ঘুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। স্বাষ্ট স্থিতি প্রালয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরন্তের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই ছটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্মে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুথ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সন্মুথে রেথে আজ আমাদের পশ্চিম মুথ করে উপাসনা। যথ প্রয়ন্তাভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ,মুহুর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নারবে ভ্মিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াফে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্ত ছায়ামৃতম্ যস্ত মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো স্থন্দর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেথেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজুমৃষ্টি রূপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোথে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।

আসজির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই ; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে

না, সে কারও জত্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম; সম্পতকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো স্থানর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তুপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাথিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল স্থরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের স্থরটি যথন কানে এসে পৌছোয় তথন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তথন বৈরাগ্য নিঃশন্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আন্তে আন্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যথন জানি তথন পাপকে তুঃথকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেথানে আছে সেথান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে স্কুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনস্ত চলার মাঝখানে পাপ কে শে একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেথান থেকে সে এগোচছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে কিন্তু সে চলছে। ওইথানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মৃথে, সংশোধনের মৃথেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর কল্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাথছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমূথে বহন করছে।

আজ বর্ধশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না ? যাব উপরে মরণের সিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যে সব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বংসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না ? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বংসরে প্রবেশ করতে পাব না ?

আজ আমার মৃষ্টি শিথিল হ'ক। কেবল কাড়ব এবং কেবল মারব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সমূধে এসে,

ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মূহূর্তে পারব না; তবু ওই দিক্ষেই মন নত হ'ক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত কক্ষক, স্থান্তের স্থরেই বাঁশি বাজতে থাক, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধাবেলায় সেই সর্বভার-মোচনের সম্প্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি, নিতারক্ষ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তার হই শাস্ত হই পবিত্র হই।

कर्व्य ८७

# অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার থেতে ইচ্ছা করে, সান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্ত-স্থাপনার জন্মে তার কোশলের অস্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জ্বানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিজায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অমুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যথন থাব বলে আবদার করছে তথন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ স্থবিধা স্থ ও স্বাধীনতার জ্বন্থে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জ্বিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই না পাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না, সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হ'ক ভালো হ'ক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগ্চভাবেই আছে। এই পাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ স্ববিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমৃদয় স্থ্য স্থবিধা স্বাদীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অন্থগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগৃঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অন্থভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো বিভায় বড়ো খ্যাভিত্তে বড়ো হুযে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্মে কাড়াকাড়ি মারামারির অস্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনস্ত অথণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগচরূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগ্ঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যালাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষাৎটি এখন নেই সেই ভবিষাৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অস্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ওই মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান স্থাত্যথের সীমা ছাড়িয়ে ভবিশ্বতের অভিমূথে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বন্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেইসকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনস্তের সঙ্গে ফিলনের আকাজ্জাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে; সে যেথানে গিয়ে পৌছচ্ছে সেথানে গিয়ে পামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরস্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনস্তের ইচ্ছা, ব্রন্দের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মৃক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জন্তই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুংখ। ব্রন্ধের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা. কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা স্থথের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্মে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনস্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, দর্বত্রই আমরা এই যে হুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরস্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিথিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই ছটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্মই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করে।।

৩ বৈশাখ

## পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মাহ্নষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুথ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মন্ত করে তোলে না—অনেকথানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেইজন্মেই যাকে আমরা গভীর সুথ বলি—অর্থাৎ, যে-সুথের সকল অংশই একেবারে সুস্পাষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগৃত্তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুথ বলি।

পেট ভবে আহার করলে পর আহার করবার স্থণটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে ম্পর্শনে দ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-স্থের প্রতি যত<sup>ই</sup> লোভ থাকুক মাহয় তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্ত যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে কেলতে পারি নে - যা বীণার অন্ধরণনের মতো চেতনার মধ্যে ম্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের দকে এক শ্রেণীতে গণাই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গোরব

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাং যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিংশেষ করা যাগ না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তর্মপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জ্ড্বৃদ্ধি অলগ লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে-সময়ে যে-আলাপে যে-কর্মে নিযুক্ত আছি, সে-সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদ্রে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্মেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পুশ্যের মাঝথানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায় ? সেই চির-দিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

যতোবাচো নিবর্জন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন থাঁকে না পেয়ে ফিরে আদে দেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত কুল্ল ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্মেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞানতাম্, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানি নি তিনিই জ্ঞানেন, যিনি বলেন আমি জ্ঞানেছি তিনি জ্ঞানেন না। আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাথি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারপুম না তেমনি করে জানা চাই, পাথি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্তেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাথি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রন্ধকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্মেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্তে স্থবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রন্ধকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমগা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি ; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্তের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাথি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাথোর রাত্রে গাঁজা থাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তথন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই যে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমূথে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তথন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাথোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবথানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রন্ধের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা

দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে দে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজ্ঞেই পূর্ণচক্র আকাশে উঠলেই নদীতে নৌকায় ঘাটে গ্রামে পথে নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান কেগে ওঠে, কারও টিকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

বন্ধ তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উলটো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে স্থুখ সে অহংকারের স্থুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্ধ এই স্থাই মাহুষের সবচেয়ে বড়ো সুথ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আব্যসমর্পণ করার সুথই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অহুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেধানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মাস্থ কো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বয়ে যায় নি, সে ষেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনস্ত। মাস্থ যথন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তথন প্রয়োজনের সামগ্রাকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনস্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনস্ত না-গওয়া তার সেই অনস্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, থাত দিচ্ছে। এই জন্তেই মাস্থয কেবলই বলে, অনেক দেথলুম অনেক শুনলুম অনেক ব্রুলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোঝার ধন কোপায়? যা অনাদি বলেই অনস্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অনেষের মধ্যে নিজেকে নিঃনেষ করবার জন্তেই আত্মা কাঁদছে। সেই অনেষকে সন্দেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মগাতী নয়।

৪ বৈশাখ

<sup>&</sup>gt;8—€**७** 

### হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্তে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল থাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্তু কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সন্বন্ধ ওইসকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লজ্যন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্ম দ্বীর্বাকে লাভের কথা যথন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মৃতিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জারগায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তার
মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে
থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি
কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে
হওয়া, সে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীক্ন লোকে বলবে, বল কী। ভূমি ব্রদ্ধ হবে। এমন কথা ভূমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রশ্নই হব। এ-কথা ছাড়া অন্ত কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রশ্ন হব। কিন্তু আমি ব্রশ্নকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রেক্ষতে আমাতে তফাত নেই ? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই
আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের
ফুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।
নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা,

স্থতরাং দেই তার বিনয়। তাই সে সমূদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমূদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমূদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমূল হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার ছুই দীর্ঘ উপকূলে কত থেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুই করতে পারে পুই করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্মে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহররে লুকিয়ে রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মৃট্রে মতো বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওরাতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিস্ত তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রেক্ষে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকবো। যেথানে বাধা পাব সেধানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, স্বার্থ এবং জড়তা যেথানে নিক্ষল বালির স্কৃপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেথানে প্রতিমূহুর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইথানে বসে যে একটুথানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে শুম না করি। একটুরস, একটুভাব, একটু চিস্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত খুঁত ক'রো না। এই সময় এবং এই অন্প্র্চানটিকে একটি অভ্যন্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা ক'রো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিস্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উলটোদিকে নয়,

নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমৃদ্রে নদীর মতো তাঁর সদে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সন্তার ধারা কেবলই তিনিম্য হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অন্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার প্রমা গতি, প্রমা সম্পৎ, প্রম আশ্রয়, প্রম আনন্দ, কেননা উাতেই তোমার প্রম হওয়া।

৬ বৈশাধ

# মুক্তি

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্লই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্চ করে দেয়। সে নাকি নিজে বন্ধ এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বন্ধ করে দেয়।

আমরা যথন বিদেশে বেড়াতে যাই তথন কোনো নৃতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে।
এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমৃক্ত করে দেখতে যাই :
আবরণটাকে ঘূচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই
সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তথনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজ্যে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্মই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনস্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্মেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষং— আনন্দর্রপমমৃতং—ঈশবের আনন্দর্রপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসামই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেই-খানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্থারের দ্বারা আমরা স্ত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্মে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মামুষের এই সমস্ত মৃঢ়তা ও

অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনস্তরপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নৃতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মান্ত্রের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

থেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দ্রদেশে যাওয়াকে অন্ধকারম্ক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে থুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগংসংদারকে তাাগ করাই মৃক্তি নয়; পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মৃঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মৃক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আননা। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষং বলেছেন, আনন্দর্গপময়তং যদিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগং এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্মে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষ্দ্র ইচ্ছাটুকুর দারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে ?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না।
এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই
আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত
হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববদ্ধন
অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ
করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোভব কর্ম করাই
মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা,
তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই ক্র্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি
মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্থকেই স্ত্যভাবে স্থীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যন্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যন্ত প্রভাত আমার কাছে দ্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা শারণ হলে কাণ যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই স্থানর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণাক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নৃতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্মের কবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মৃক্তি বৈরাগ্যের মৃক্তি নয় সেই মৃক্তি প্রেমের মৃক্তি। ত্যাগের মৃক্তি নয় যোগের মৃক্তি। লয়ের মৃক্তি নয় প্রকাশের মৃক্তি।

৭ বৈশাখ

## মুক্তির পথ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যথন পরিচয় হয় তথন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তথন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তথন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যথন কোনো তুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মৃক্তি প্রার্থনা করে তথন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মৃক্তি দেওয়া যায় সে মৃক্তির মৃল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মৃ্চতার পীড়া হতে মৃক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মৃক্তি, চিরস্তন মৃক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা তৃঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জ্বাৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমৃলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যথানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেছু নেই। সমূদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমূদ্র পার হবার চেন্তা করার চেয়ে সমূদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যস্ত কোনো দেশের মাছ্র্য সমূদ্র সেঁচে ফেলবার চেন্তা করে নি, তারা সাধ্যমতো নোকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্থায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যথন আনন্দকে দেখব কেবলই রূপকে দেখব না, তথন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তথন নিজের সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মৃদ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহা হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোথ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোথ কান সেথান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যথন একবার ভিতর বুঝি তথন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তথন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যথন আনন্দের আবির্ভাব হয় তথন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ব হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আদে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের উর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুদ্ধ হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। মেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারিনে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উল্লেষ হলে তথন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকা-পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না পাকে তবে

বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিখ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মৃক্তি। কোনো ব্যায়ামের ছারা কোনো কেশিলের ছারা মৃক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশন্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিয় জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনস্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনস্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তথনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বৃদ্ধদেব শৃশুকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে েতে চাই নে।
কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মৃক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।
তাঁর মৃক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার
সাধনা দ্যার সাধনা প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম
করে বিশ্বের মধ্যে অনস্তের মধ্যে মৃক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না
কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মৃক্তি। এই প্রেম যা যেয়ানে আছে
কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমন্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে
পূর্ণের মধ্যে সমর্পন করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনস্ত প্রেম অনস্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে, পাপপরিশ্বা মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বস্ংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিস্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তথন পরমাত্মার দিক থেকেই জগংকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তথনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরস্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাথ

### আশ্ৰম

#### শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে

প্রভাতের পূর্য যে উৎসবদিনটির পদাদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্মে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণ্র অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে, সেথান থেকে কি কোনো স্থপদ্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌছোয় নি ? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্ত-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনও জাগল না ? কোনো বাতাসে এখনও সে কি খবর পায় নি ? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুথের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দ্র ভবিশ্বতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাছধেনি, এই জনতার কোলাহল, এই বৃঝি তার যা ছিল সমন্ত, আর বৃঝি ভার কোনো বাণী নেই। কিছু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না, আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তন্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজাসা করে, আজ এ কিসের উৎসব ?

প্রতি বৎসর বসস্তে আনের বনে ফলভর। শাথার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে, সেই সময়ে আনমর বনে তার বাষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কী নিয়ে, কিসের জন্তে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ থবরটি দেবার জন্তে। বৎসবে বৎসবে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ, সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরোচেছ না, সে নিত্যকালের পথে নিজেকে বিগুণিত চতুগুণিত সহস্ত্রণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাংবংসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রমবনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ । মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্তে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর-বংশীয়দের জন্তে ফলতেই চলবে।

বছকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে থবর কৃজন লোকই বা জানত ? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে দেই স্থদ্র কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক
ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। দেই একটি দিনের মধ্যেই একে
কুলিয়ে উঠল না। দেদিন যার খবর কেউ পায় নি এবং তারপরে বছকাল পর্যন্ত যার
পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, দেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে
বৎসরে বৎসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কোধাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহুর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জাহ্নক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে পাক্, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক, দেদিনকার এবং তারপরে বছদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিশ্বতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথ্য তুলে ওঠে, নিত্যকালের স্থালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর স্বিয়ে ফেলতে পারে না।

মহষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্থরপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কীরকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজ্ঞও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ বাঁর জীবনে আবিভূতি তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের ঘারা নিজেকে আড়াল করে রাথতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জ্বন্থেই উপনিষ্
বলেছেশ

যদৈতম্ অমুপশুতি আত্মানং দেবম্ অপ্লসা ঈশানং ভৃতভব্যস্ত ন ততো বিজ্ঞুপ্লতে।

যথন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে এই ভূতভবিয়তের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তথন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝধানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী ? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। বারা দেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার থাওয়া আমার পরা, আমার বৃদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের ধারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আ্যাতের ধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিছ্ক যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিথা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও পলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে ফিরে তাকায় ? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পলতে উৎসর্প করে দেয়। কিছু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজ্পুপ্সতে। কেন ? কেননা তিনি অহুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আরু আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যথন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তথন সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে ? তথন সে আপনার সব দিয়েই দেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে বে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভ্তভব্যক্ত, যিনি অতীত ও ভবিশ্বতের অধিপতি। সেই জ্বয়েই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং স্ব কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির ধারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের ধারা বিচলিত হতে পারে না। এই জ্ব্যুই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আছেল হয়ে পড়ে তবে নিজের আছোদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভৃত ভবিশ্বতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এই জন্মে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রন্তরকঠিন আচ্চাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে স্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাকী হল থেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্মে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজ্ঞুক্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যশু, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূথগুটুকু ভূত ও ভবিদ্যুতের মধ্যে বাাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভ্তকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দ্ব করে দিয়ে—সর্বভূতেরু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিশ্বৎকালের আবির্জাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিশ্বতে আর হবার কিছুই নেই তা মিধ্যা, তা মায়া। বিশ্ব-প্রকৃতির মান্যথানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্তার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে স্থলরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাভস্তাকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে থব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্ত কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অবৈতং-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্ত উপলব্ধি করবার জন্তে না পাব অবকাশ না পার্ব

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি-মারামারি যাতে একাস্ত ইয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শাস্তং শিবং অহৈতং-এর স্থরটিকে বিশুদ্ধ-ভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পারের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সক্ষেয়োগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত হচ্ছে, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, য়ৢত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তুলোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্থার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্থ এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের ছই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে ছই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিও করে দিছে। তাদের হাদরের গ্রন্থি অল্লে মোচন হছে, তাদের সংস্থারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাছে, তাদের ধর্ম ক্রে ছিতে কেনা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পর্মাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই ভতকণের জন্তে তারা প্রতিদিন পূর্ণত্ব আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা ছঃখকে

অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির দঙ্গে বহন করবার জন্ত দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশের ছুই কৃদকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরস্তর-ধারায় দিগ্দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্তে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগৃঢ় রহস্তময় স্পষ্টের কাজ চলছে সেই রহস্তাটি
আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচছে! যে একটি জীবন দেছের আবরণ আজ ঘূচিয়ে
দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের
ভাষামূক্ত স্বরমূক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তর্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল
ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে তিনি
আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্ছে না।

\*সেই আনন্দের কাজ আর ফুরোল না।

ব্দগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বদে আনন্দের দক্ষে তাঁব ষে আনন্দ মিলেছিল, দেই আনন্দ দেই আনন্দসন্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এখানকার গাছপালার খামলতার উপরে একটি প্রগাত শান্তির সুসিগ্ধ অঞ্চন প্রতিদিন ষেন নিবিড় করে মাথিয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের অনেক স্থগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সর্যোদয়কে, সূর্যান্তকে এবং নিশীথ রাত্তের নীরব নক্ষত্রলোককে দেব্যি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির হুরে আত্মও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দস্টির অমৃতময় রহগ্য আমরা আশ্রমবাদীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না ? একদিন একজন সাধক অকন্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশৃত্ত বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বদলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার স্বষ্টেশক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আটকা পড়ে গেল। শৃষ্ঠ প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল: যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা দেখানে একটি পূর্ণতার মৃতি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই যে আশ্চর্য রহস্ত, জীবনের নিগৃঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আদ্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না ? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যথন এখানে শিউলি ফুলের অজ্ঞ বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে

চায় না তথন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না ? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্প্রান্তের উপর থেকে একটি সৃষ্ম শুল্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যথন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার স্বন্ধতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তথন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার শ্বতি কি আমাদের হুদুরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েনা ? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটী পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্ত:করণে তার অধিকার বিস্তার করছে না ? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এই খানেই যে একদিন স্কলের চেয়ে বড়ো রহস্থানিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, তুই আনন্দ এক হয়েছে। যেই—এম: অস্ত পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ দেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে -- हो: कछ উषात जालाय, कछ मित्नत जनमानत्वाय, कछ निमीध तात्वत निछक প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ। সেদিন যে-দার থোলা হয়েছে দেই বাবের সমূথে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না ? কাউকেই কি দেখা যাবে না ? সেই মুক্ত ধারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বদেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কশরবকে হুধাসিক্ত করে তুলবে না ? না, তা কথনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহাদয়ও গলবে, শুক্ষ শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শাস্থিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মাহুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেইথানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। দে-শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, দে-শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদঙা তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাপকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সুর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই ভার পরিমাণ দেখে আমরা স্বন্ধিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে আনি নে। তোমরা শক্তির উপরে ভূমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্ত তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা স্লরে গান করছে, যা বলছে "আমি জল," ব'লে আমাদের স্নান করাচেছ, যা বলছে "আমি স্থল," ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যথন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যথন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি—তথন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তথন তোমার যে-শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ **আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আ**র ন ততো বিজ্ঞুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিহ্যাতের শক্তি আমাদের হু:সাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছদিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা বে মুহুর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় দেই মুহুর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তথন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তথন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তথন তাতে আমাতে মিলে দে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তথন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দর্রপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—দে আর ন ততো বিজ্ওপ্সতে। সে তোকেবল বস্ত নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে বোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষ্কতা করে সেই সবচেয়ে বঞ্চিত হয়। বে-সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্রতি, ন ততো বিজ্ঞুপতে! সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীকা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ

জাগ্রত হব, চিন্তকে সচেতন করব, স্থান্মকে নির্মাল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভৃত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে-সাধক এখানে তপস্থা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্ধ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অন্তত্তব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরের, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র ক্রি বায়ু তক্ত্লতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্ধি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অবৈভরস অন্তত্তব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাত্তংকাল, ১৩১৬

### তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষী যে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির স্থা যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন স্থাকির জয়যাত্রাকে বস্করা কোধাও ঠেকিয়ে রাথতে পারছে না।

এই শহরেই মান্ন্য বিভা শিধছে, বিভা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তিও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতার সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্ত রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সন্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিন্ত জাগ্রত হল্পে ওঠে এবং চারদিক থেকে থাকা থেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিন্তসমুক্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগৃঢ় সার পদার্শনিকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

ভার পরে মামুষের শক্তি যথন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোপায় ? যেখানে অনেক মামুষের অনেক প্রকার উভাম নানা স্প্রকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মামুষ যথন খ্ব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বদে, তথন সেটা ১৪—৫৮

সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জয়ে কোনো হরক্ষিত স্থবিধার জায়গায় মাহুষ একতা হয়ে থাকবার প্রায়োজন অহ ভব করে। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, অনেকে একতা হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বৃদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্তবন শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মাহুষের সঙ্গে মাহুষ অত্যন্ত খেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মাহুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মাহুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মাহ্ন্য অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাবের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মাহুবের বৃদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃস্ত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্তে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিম্থী হয় নি। সেধ্যানের দ্বারা বিখের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার মোগ দ্বাপন করেছে। সেইজন্তে ঐশর্গের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপন্থী।

সমুদ্রতীর যে-জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদেব অল্পন্ত করে কেবেছে তারা দিখিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ স্বযোগে মায়বের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্থাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ স্থােগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বৃদ্ধিকে দে জগতের অস্তরতম রহস্তলোক আবিদ্ধারে প্রেরণ করেছিল। দেই মহাসমুদ্রতীরের নানা হৃদুর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মামুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষ্ধি-বনস্পতির মধ্যে প্রক্বতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্তে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভলিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্রো নিবস্তর নৃতন নৃতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্তকে সুম্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজ্বল্যে তাঁরো এত সহজে বলতে পেরেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নি:স্তং, এই যা কিছু সমন্তই পরমপ্রাণ হতে নি:স্ত হয়ে প্রাণের মধে।ই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন থাঁচার মধ্যে ছিলেন না, জারা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশদমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁর: চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের দলে যুক্ত করে জ্বানতে পেরেছিলেন। চতুদিককে তাঁরা শৃত্য বলে, নিজীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজন প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শৃক্ত আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনস্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অহভবের বার। জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্তেই নিখাস আলো অরজল সমন্তই তাঁরা শ্রন্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজ্ঞেই নিথিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দারা, চেতনার দারা, হালয়ের দারা, বোধের দারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ন্ধপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিন্তকে নিজের নিভূত ছায়ার মধ্যে নিগৃচ প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে তুই বড়ো বড়ো প্রাচীন্যুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধুণ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্তীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বৃদ্ধও কত আত্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বৃকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ধে রাজ্য সাফ্রাজ্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে, অরলোলুপ ক্ষবিক্ষেত্র অরে মরে ছায়ানিভূত অরণ্যগুলিকে দ্র হতে দ্রে সরিয়ে দিয়েছে। কিছু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্গপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্থাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা কিছু মহৎ আশ্বর্য পবিত্র, যা কিছু প্রেষ্ঠ এবং প্রভ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সল্লেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজছের কথা সে মনে করে রাখবার জল্মে চেষ্টা করে নি কিছু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ধে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তথন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তথন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তথন, চীন, ছন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। তথন জনকের মতো রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চায় করছেন, অন্ত দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাস্থদের প্রক্ষজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশু দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু দেদিনকার ঐশ্বর্থমদর্গবিত যুগেও তথনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের ক্থানকেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তথনও কতথানি আমাদের হৃদয় ভুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবন-চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মৃতিমান করতে পেরেছে!

রখুবংশ কাব্যের যবনিকা যথনই উদ্ঘাটিত হল তথন প্রথমেই তপোবনের শাস্ত ফুন্দর পবিত্র দৃষ্টটি আমাদের চোথের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনাস্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপদ্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপদ্বীদের সন্তানের মতো; তারা নীবার ধান্তের অংশ পায় এবং নি:সংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিক্সারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভবে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাথিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল থেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌক্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্ত কুটিরের প্রাক্তনে রাশীক্ত, এবং সেখানে হরিণরা ভয়ে রোমস্থন করছে। আহতির স্থান্ধ ধ্ম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্ধ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের দক্ষে মাহুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানির্ভূর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন স্কলেরই সঙ্গে মাহুযের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্ত মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিথছেন—সেধানে বাতাদে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঞ্চনে শ্রামাক ধান শুকোবার জন্মে মেলে দেওয়া আছে, সেথানে আমলক লবলী লবল কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মৃথরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দারা অভ্যন্ত আহতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুরুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিও আহার করছে; নিকটে জলাশয় থেকে কলহংস্শাবকেরা এসে নীবারবলি থেয়ে য়াচ্ছে; হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তব সঙ্গে মান্থবের বিচ্ছেদ দ্র করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মামুষের সক্লে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিকৃতি। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্তেই অন্তদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ্ব পর্যন্ত রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মামূষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রশ্বৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মামূষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মামূষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে বদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কল্বিত ব্যাধিকান্ত হয়ে নিজের অতল-স্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিজ্য-নিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মন্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মাহুষের সম্ভ স্থকু:খের মধ্যে যে অনন্তের স্বরটি মিলিয়ে রাখছে সেই স্বরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা স্বর্গাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়দের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচ্চের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুস্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপশ্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট স্থরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মৃক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্রমুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার স্থরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায়্ব
নবজ্বসেকে ছিল্লভাপ বনাস্তে প্রনচলিত কদম্পাথা এর ছন্দে আন্দোলিত;
আপকশালি-কৃচিরা শারদলন্দ্রী তাঁর হংসরব-ন্পুর্ধ্বনিকে এর তালে তালে মন্ত্রিত
করেছেন এবং বসস্তের দক্ষিণবায়ুচ্ঞল কুস্থমিত আম্রশাধার কলমর্মর এরই তানে
ভানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মার্ম্বের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতে। অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্স্পীয়রের চুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নরনারীর আসতি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেইসকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীত-গন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্তে সেসকল কাব্যে প্রবৃত্তির উদ্যন্ততা অত্যন্ত চুঃসহরূপে প্রকাশ পাছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেথানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেথানে কালিদাস উন্মন্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্তে স্থাকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জবে ওঠে, কিন্তু সেই স্থাকিরণ যথন আকাশের সর্বত্ত স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তথন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসস্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুশধন্থর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের হুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেশ্বরো করে বাজান নি। যে-পটভূমিকার উপরে তিনি ক্তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্ববাপী পটভূমিকার উপরে অন্ধিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরস্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছার্থার করে দেয় ভাকে প্রামৃত করবার মতো বীরস্ব কোন উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্থাটি মাহুষের চিরকালের সমস্থা। প্রভ্যেক লোকের জীবনের সমস্থাও এই বটে আবার এই সমস্থা সমস্ত জাতির মধ্যে নৃতন নৃতন মৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্থা ভারতবর্ষে অত্যস্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংঘম ছিল তথন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তথন রাজধর্ম বিশ্বত হয়ে আত্মন্থপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তথন বারংবার ত্র্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তথন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাদের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ধ সভ্যতার প্রক্কান্ততাল করেছিল। কালিদাদের কাব্যকলার মধ্যেও তথনকার দেই উপকরণবছল সম্ভোগের স্থর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তথনকার কালেরই কাক্ষকার্যে খচিত হয়ে-ছিল। এই রক্ম একদিকে তথনকার কালের সক্ষে তথনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিছ এই প্রমোদভবনের শ্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মান্যথানে বদে কাব্যলন্ধী বৈরাগ্য-বিকল চিত্তে কিলের খ্যানে নিযুক্ত ছিলেন ? হাদ্য তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন্।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাজ্জার একটা

ষদ্দ আছে। ভারতবর্ধে যে তপ্সার যুগ তখন অতীক হয়ে গিয়েছিল, ঐশর্যশালী রাজিসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল স্থানুরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন স্থাবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগৃত্ হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত ষে-রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমূদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ্যারা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জল্প অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্প মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্প জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্প যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিস্থাভ্যাস করতেন, যােবনে যাঁদের বিষয়-সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা ম্নিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যােগান্তে যাাদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্সম্পাদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু শুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিনে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বৃঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী ? তাঁর আরম্ভ কোথায় ?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্থাতেই এমন রাজা জন্মছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্থার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। বের্যু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ভ রাজাকে বীরতেজে পরাভৃত করে পৃথিবীতে একছেত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপংসাধনার ধন। আবার যে-ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্ত করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির বে কলক পড়েছিল কবি তাকে তপস্থার অগ্নিতে দক্ষ এবং হুংথের অক্ষক্ষলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যোরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে
নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র বাঁর অনন্তশাসনা পৃথিবীর
পরিথা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেমুর সেবায় নিয়ুক্ত
হলেন।

সংযমে তপস্থায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ই ক্রিয়মন্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উচ্ছেলতা যথেষ্ট আছে।
কিন্তু যে-অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উচ্ছেল নয়। এক
পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শাস্ত এবং অনতিপ্রকটবর্ণে অন্ধিত, আর বহু
নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত্ বাহুলোর সঙ্গে যেন জ্বলম্ভ রেথায়
বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শাস্ত, যেমন পিন্ধল-জটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মৃক্তাপাণ্ড্র সৌম্য আলোকে শিশিরস্লিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যাদয়-বার্তায় জগংকে উদ্বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্থার দ্বারা স্থসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্লিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের স্থচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ম আপনার অভ্যুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জলে প্রগল্ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারে।হের মধ্যেই রঘুবংশ-জ্যোতিকের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছের আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাদের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যথন সন্মুথে ছিল অভ্যুদয় তথন তপস্থাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যথন সন্মুথে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তথন বিলাদের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহু সহস্র শিখায় জলে উঠে চারিদিকের চোথ ধাঁধিয়ে দিছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই বন্দটি সুস্পান্ত দেখা যায়। এই বন্দের সমাধান কোধায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ভ্যাগের সঙ্গে এখর্যের, তপস্থার সঙ্গে প্রেমের সন্মিলনেই শৌর্থের উদ্ভব, সেই শৌর্থেই মাহ্যব সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জন্ত ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাদনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আস্তিক্তবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্মই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে বিক্ত করার জন্মে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্মেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্ম, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্ম, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্ম, স্থাকে ত্যাগ আনন্দের জন্ম। এই জন্মেই উপনিষ্দে বলা হয়েছে, ত্যাক্তেন ভূঞীধাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসন্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা বার্থ হল, অবংশনে ত্যাগের সাহায্যে তপস্থার দারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সংক্ষ মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষ্দের অফ্শাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জ্ঞে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং তু:খন্থীকার—এই তুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাত্মে বিশেষভাবে বণিত দেখেছি। জগতের স্ষ্টেকার্যে উত্তাপ ঘেমন একটি প্রধান জিনিস, মামুষের জীবনগঠনে তু:খও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর ধারা চিত্তের তুর্ভেত কাঠিত্ত গ্লে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়প্রস্থির ছেদন হয়। অভএব সংসারে যিনি তু:খকে তু:খরুপেই নম্রভাবে বীকার করে নিতে পারেন তিনি ঘণার্থ তপন্থী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই ছু:খন্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন।
ত্যাগকে ছু:খন্ধপে মঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগন্ধপেই বরণ করে নেওয়া
উপনিষদের অন্থশাসন। উপনিষৎ যে-ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর

গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে-তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরস্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জ্বগৎ, অর্ধাৎ ধা-কিছু-সমন্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জ্বন্তেই তর্ম্বতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সন্বদ্ধের যোগ এমন দ্বিষ্ঠ যে, অন্যাদশের লোকের কাছে সেটা অন্তুত মনে হয়।

এই জন্মেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্ত-দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভূত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সন্মিলন।

অথচ এই সন্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু নামুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জ্বড়বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে-মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে ভাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাম্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্তকে একেবারে কানায় কানায় ভবে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এথানে সূর্য অগ্নি বায়ু জ্বল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এথানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মান্তবের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শস্তিরদের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শে ই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর স্বষ্ট হয়েছে। সেই জন্তেই আমাদের কাব্যে মানবৰ্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো হান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্তে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাজ্ঞা আছে সেই আকাজ্ঞাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে তৃটি তপোবন আছে সে তৃটিই শকুন্তলার তুখহুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর

একটি স্বৰ্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবথৌবনা ঋষিকভারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমৃষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশ-স্চিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইলুদী তৈল মাথিয়ে শুশ্রাষা করছেন; এই তপোবনটি ত্য়ান্তশক্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুক্ষ-পর্বত যে হেমক্ট, যেথানে স্থরাস্থরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্থা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমক্ট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজ্ঞটামগুল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো স্থের দিকে তাকিয়ে ধ্যান্ময়, যেথানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যথন ছ্রস্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে থেলা করে তথন পশুর সেই ছ্:থ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্ হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শক্ষুলার অপমানিত বিচ্ছেদত্থকে অতি বৃহৎ শাস্থি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্ছেন সতী অর্পাৎ সত্যা, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্থার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্থার দ্বারা অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। তৃঃথের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্থে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দিতীয় তপোবন এথানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মাছ্য শ্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। শ্বর্নে ধাবার সময় যুধিষ্টির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মাছ্য যথন স্বর্নে পৌছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মাছ্য যেমন তপস্বী হেমকৃটও তেমনি তপস্বী, সিংহও দেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেথানে ইচ্ছাপূর্বক প্রাথীর শভাব পূরণ করে। মান্ত্র একা নয়, নিধিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যথন আবিস্তৃতি হয় তথন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাদ হল। কেবল রাক্ষদের উপদ্রব ছাড়া দে বনবাদে তাঁদের আবার কোনো ছঃথই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি। এই সমস্ত নদীগিরি সরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদন্ত্রের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষণ সীতার মাহাস্ম্যকে উচ্জ্বল করে দেখাবার জন্মেই বনবাসের তু:খকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনক্ষজিন্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈখর্ষ বাঁদের অস্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকৃলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশর্ষে পালিত কিন্তু ঐশর্ষের আসন্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অন্তরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শাস্ত ছিল, এইজন্তেই তিনি অরণ্যে প্রবাসহৃথে ভোগ করেন নি; এইজন্তেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হাদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভূত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সন্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্তা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষ্দের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভৃঞীথা:।

কৌশল্যার রাজগৃহবধু সীতা বনে চলেছেন---

একৈকং পাদপংগুলাং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্ঠকপাং পশুস্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
বমণীরান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুস্মোৎকরান্
সীতাবচনসংবদ্ধ আনিয়ামাস লক্ষণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসদারসনাদিতাম্।
বেমে জনকরাজস্ত স্থতা প্রেক্য ওচা নদীম্।

যে সকল তক্তথা কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কথনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি বামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্ণ তাঁর অনুবোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বছনিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। দেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংস্সারসম্থরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকৃট পর্বতে যথন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

স্থরমামাসাভ তু চিত্রকৃটং
নদীক তাং মাল্যবতীং স্থতীর্থাং
ননন্দ হুঠো মুগপক্ষিজ্টাং
জুঠো চুহুংং পুরবিপ্রবাসাং।

সেই স্থরম্য চিত্রকৃট, সেই স্থতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের ছঃথকে ত্যাগ করে ছাষ্টমনে রাম আনন্দ করতে সাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতগুম্মন্ গিরে গিরিবনপ্রিয়:—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকুটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

> ন রাজ্যজ্ঞশনং ভল্তে ন স্মহান্তিবিনাভব: মনো মে বাধতে দৃষ্ট্। রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যজ্ঞংশনও আমাকে হঃথ দিচ্ছে না, স্বস্থাদ্গণের কাছ থেকে দ্রে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম ধধন দগুকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সুর্যমণ্ডলের মতো তুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাত্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আত্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম। ইহা ব্রাক্ষীকাষী ধারা সমারত। কুটিরগুলি স্থমাজিত, চারিদিকে কত মুগু কত পক্ষী।

রামের বনবাদ এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্ত তপোবনে।

রামের প্রতি দীতার ও দীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মুগ পক্ষীকে আচ্ছর করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের দলে নয়, বিশ্বলোকের দলে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজ্ঞ দীতাহরণের পর রাম দমন্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। দীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমন্ত অরণ্যই যে দীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামদীতার বনবাদকালে অরণ্য একটি নৃতন দম্পদ পেয়েছিল—দেটি হচ্ছে মামুষের প্রেম। দেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্রামলতাকে, তার ছায়াগন্ধীর গহনতার রহস্তকে একটি চেতনার দঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্স্পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেন্টও তাই, Midsummer night's dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সেসকল কাব্যে মাহুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সোহার্দ্য দেখতে পাই নে।

অরণ্যবাদের সঙ্গে মাস্ক্রের চিত্তের সামঞ্জ্যসাধন বৃটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ওদাসীক্ত। মাস্ক্রের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেচুলে শ্বতম্ব হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদশ্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মান্ধবের সলে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌল্ধবের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মান্ধবের সলে তাদের কোনো সান্থিক সম্বন্ধ নেই। তারা মান্ধবের ভোগের জভেই বিশেষ করে স্বন্ধ, মান্থ্য তাদের প্রভূ। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তকলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরগ্যের সলে নানালীলায় সন্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভ্ত নিকৃঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man."—অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মান্ধবের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মাশ্রুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্থমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই, ঈশরের ছারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্য ঈশ্বরের স্বাষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্মেই; ঈশ্বর শ্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরুচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মামুষের সক্ষেত্ত আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মামুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্তে।

ভারতবর্ষও যে মাছুষের শ্রেষ্ঠতা অত্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মাছুষের শ্রেষ্ঠতার পরিপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মাছুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে! সে-মিলন মৃচ্ডার মিলন নয় সে-মিলন চিত্তের মিলন, স্কুরাং অনলের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীতিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম ছিতীয়বার গোদাবরীর গিরিডট দেখে বলে উঠেছিলেন, ্যত্র ক্রমা অপি মুগা অপি বন্ধবাে মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পুর্বনিবাসভূমি দেখে আক্রেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তুণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাধি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাধাণগলার মতাে গলে যাচ্ছে।

মেঘদ্তে যক্ষের বিরহ নিজের ছংখের টানে স্বভন্ত হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ-ছংখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনলী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মান্থ্যের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্মই প্রভূশাপগ্রস্থ একজন যক্ষের ছংখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঞ্জুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণানী-হৃদয়ের থেয়ালকে বিশ্বসংগীতের গ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্থার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে ডার হৃদয়বৃত্তির লীলা দেখানেও এই দেখতে পাই।

মাছ্য তুই রকম করে নিজের মহত্ত উপলব্ধি করে—এক, স্বাভন্তাের মধ্যে, আর-এক, মিলনের মধ্যে। এক, ভোগের হারা, আর-এক, যোগের হারা। ভারতবর্ষ স্থভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্তেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্থভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জ্বেনেছে। এ সকল জায়গায় মাহ্যুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই, এখানে চাষণ্ড চলে না বাসণ্ড চলে না, এখানে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত্ত সেই সমন্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মাহুষ আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে আত্মাকে সর্বগেও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মাহুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মাহুষ অন্তত্ব করে, এইজন্তেই তা পুণ্যস্থান।

ভারতবর্ধের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ধের বিদ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ধের যে নদী-গুলি লোকালয়সকলকে অক্ষয়ধারায় তত্ত দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্য-সলিলা। হরিদার পবিত্র, ছবীকেশ পবিত্র, কেলারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গলার মধ্যে য়য়ুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গলার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দারা মাছ্য পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে ভার চক্ষ্কে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার স্বালে প্রাণকে স্পন্ধিত করে তুলছে,

যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অল্রভেদী রহস্ত-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দৃত বেরিয়ে এদে শব্দে গদ্ধে বর্ণে ভাবে মামুষের চৈতক্তকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ধ দেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ধ পূজার দারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দারা থর্ব করে নি, তাকে উদাদীক্রের দারা নিজের কর্মক্তেত্রের বাইরে দ্রে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষর তীর্থস্থানগুলি এই কধাই ঘোষণা করছে।

বিভালাভ করা কেবল বিভালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিভালয়ে ধায়, এমন কি উপাধিও পায়, অথচ বিভা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই বায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিভা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহু আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কয়না করে, এতে মায়্র্যের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বল্পর মধ্যে নির্বাসিত করে নই করে। আমাদের দেশে সাধনামাজিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নির্থক বাহ্য্যক্তা ততই বেড়ে উঠেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই তুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরস্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কেনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুক্ষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সন্তাবনা আছে এ-বিশ্বাসকে আমি সমৃদক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ-বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে-ব্যক্তি ধথার্থ ভক্তির ধারা স্বাক্তে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামাগ্র তরল পদার্থ বলে সাধারণ মাহ্যুবের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্তিকতার ধারা অর্থাৎ চৈতগ্রসম্ভার ধারা সেই জড় সংস্কারকে সে-লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জ্বন্তে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্ন সংশ্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতগ্র তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই

স্পর্শের দারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রালেপ্ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি আর প্রভৃতি সামগ্রীর অনস্ত রহস্ত পাছে অভ্যাসের হারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্তে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অফুটানে তাদের পবিত্রতা আমাদের অরণ করবার বিধি আছে। যে-লোক চেতনভাবে তাই অরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে হ্যার সঙ্গে আমাদের যোগ এ-কথা যার বোধশক্তি সীকার করতে পারে সে-লোক খ্ব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। আনের জলকে আহারের অরকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মৃঢ়তার শিক্ষা নয় তাতে জড়ত্বের প্রশ্রহ হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যন্ত সামগ্রীকে তৃচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্তের বিশেষ বিকাশেই সন্তবপর। অবশ্র, যে-ব্যক্তি মৃঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভূল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ-কথা বলাই বাছল্য।

বছকোট লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মংস্থ মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে—পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মাহুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ধ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে রুচ্ছুব্রত সাধনের জ্বস্তে নয়, নিজ্বের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জ্বস্তে নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জ নই হয়। প্রাণীকে যদি আমরা থেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কথনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যন্ত হয়ে যায় বে, কেবল আহারের জক্ত নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমোদের অক হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহররে দেশে বিদেশে মাহুব ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভাইতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ধ মামুষকে রক্ষা করবার জয়ে চেষ্টা করেছে।

মাহ্যের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লকণ কী ? না, মাহ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্তই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতকণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ডতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জ্বন্তেই তারু জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জ্ঞাতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজ্পের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বস্থাতের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নম্ন, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যান্থরিন্দ্রিয়েন্দ্রঃ পরং মনঃ, মনসম্ভ পরাবুদ্ধির্যোবৃদ্ধেঃপরতম্ভ সঃ।

ই লিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্ত ই লিয়ের চেরে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বৃদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ই দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ই দ্রিয়ের ঘারা বিশ্বের সক্ষে আমাদের যোগপাধন হয়, কিন্তু সে যোগ আংশিক। ই দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের ঘারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের ঘারা যে চৈতক্তময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। দেই যোগের ঘারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সক্লের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দারা অমুভব করা ভারতবর্ষের সামনা ।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারত-বাদীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বেয়ুধের শিক্ষাকে আমাদের বিভালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্থল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিভ হয়ে, তপস্থার হারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্থল-কলেজেও তপস্থা আছে কিন্তু সে মনের তপস্থা, জ্ঞানের তপস্থা। বোবের তপস্থা নয়।

জ্ঞানের তপস্তায় মনকে বাধামৃক্ত করতে হয়। যেসকল পূর্বসংস্থার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাথে তাছের ক্রমে ক্রমে পরিষ্ঠার করে দিতে হয়।

যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা যাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য বক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্থার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রার্থন্ত অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না স্থতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেম্ব দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয় আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এই জন্মে ব্রহ্মচর্যের সংযমের ধারা বোধশব্জিকে বাধামৃক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্রক। ভোগবিলাদের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মৃক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষা এবং বিচারবৃদ্ধিকে সামঞ্জভন্ত করে দেয় তার ধাকা থেকে বাঁচিয়ে বৃদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

ষেধানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্র। সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবৃদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিষ্ণা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের ছ্রাশামাত্ত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা
সভ্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশু, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই
যে সকলের চেয়ে সহজ্ঞ তা নয়, সেই জ্ঞেই তার সাধ্না চাই। আসলে, প্রথম শক্ত
হচ্ছে সভ্যের প্রতি শ্রহা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যথন
ঠিক মনে জ্মায় তথন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত।
তেমনি ভারতবর্ষ যথন বিস্তাকেই ক্লিন্টয়রপে শ্রহা করেছিল তথন সেই বিভালাভের
সাধ্নাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। তথন তপন্তা আপনি সভ্য হয়ে
উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের প্রদা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এই রকম তপস্থার স্থান। এই রকম বিত্যালয় যে অনেক-গুলি হবে আমি এমনভরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যথন বিশেষভাবে জাতীয় বিত্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জ্ঞান্তে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তথন ভারতবর্ত্বর

বিত্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উর্থেব জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

গ্রাশনাল বিগ্রাশিক্ষা বলতে যুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতাস্তই বোঝার ভূল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের আতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির ধারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে গ্রাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমমা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব স্থাং, নাল্লে স্থেমন্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞা-দিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিন্তার করে সমাজের নানাদিক্কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ফ্রাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শরীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতস্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সন্ত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফ্লতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ধে আমাদের আর্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে মুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নৃতন আবিস্কৃত মহান্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভৃথগুসকলকে অন্তবর্তীদের জন্মে অন্তব্দ করে নিমেছেন। আমাদের দেশেও অগন্তা প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত ছর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গছন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। প্র্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণশণ লড়াই তথনও যেমন হয়েছিল এখনও তেমনি হয়েছে। কিছু এই তুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌছোয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্থা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের স্ঠি হয় নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের মারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের মারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্বরের আবাদ ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য ষা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়েজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি বারা এই অরণ্যগুলি পূণাস্থান হয়ে ওঠে নি। মাহুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নৃতন আমেরিকা যেমন তার প্রাতন অধিবাসীদের প্রায় লূপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে মুক্ত করে নি তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগরস্থাপনার বারা মাহুষ আপনার সাভয়ের প্রতাপকে অল্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মাহুষ নিধিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্রার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জ্ঞানাতে চাই যে, মাহুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মত অসংখ্য ডালেপালায় আপনাকে চারদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে-শাখাট যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে ভবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, স্কতরাং সকল শাখারই ভাতে মকল।

মান্থবের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগৃঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত খানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিন্দারকে খুলি করে দেবার হ্বাশা একেবারেই বুথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে ক্লব্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিক্বত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদন্তি হারা নিজেকে মুরোপীয় আদর্শের অফুগত করতে গেলে প্রকৃত মুরোপ হবে না, বিক্বত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ-কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অগ্ন জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার বে-জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জ্বিনিস্টাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমককভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিসিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্গ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সভাটি কী। সে সভা প্রধানত বণিগুরুত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্ববাগতিকতা। দেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চা।রত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৃদ্ধদেব সেই সভ্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিভ্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্মে তপস্থা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ ছুর্গতি ও বিক্বতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সভ্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অবৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বনৈত্রী এবং কর্মে যোগদাধনা। ভারতবর্ষের অস্তরের মধ্যে যে উদার তপস্তা গভীরভাবে দঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপক্তা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে: দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিভাবে, সাধক-ভাবে। यতिमन তা না ঘটবে ততিদিন আমাদের ছ:খ পেতে হবে, অপমান সইতে हरव, **डिक्**नि नानां निक थिएक आभारित वात्रश्वात वार्ष हरक हरत। ব্ৰক্ষজ্ঞান, দৰ্বজীৰে দয়া, দৰ্বভূতে আত্মোপলব্বি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জত্তে অফুশাসন ছিল; সেই অফুশাসনকে আজ যদি আমরা বিশ্বত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অফুশাসনের যদি অফুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্ অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জন্ম নই করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুত্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, দে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যান্থিক শক্তি, এ ছুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিভা,

শাস্কতার ধারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জন্মেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এই জন্মেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্ম ক্ষরে, আর শাস্ত বায়্প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেইন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সান্বিকতার তেজে উজ্জল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দ্র করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্মেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠিধনের অধিকার একমাত্র তারই।

## ছুটির পর

#### শান্তিনিকেতন ব্ৰন্মবিছালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একতা হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্ত নয়—কর্মের সঙ্গে ধোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দুরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা ব্যতে পারি নে। অবিপ্রাম কর্মের মাঝথানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অভিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড্যার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা ব্যবার সামর্থাই আমাদের থাকে না। এই জন্ম অভান্ত কর্মকে প্নরায় নৃতন করে দেখবার হ্যোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রথর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরেব মতোই সর্বাক্তে কালিঝুল মেথে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনাস্তে আন করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনল জন্ম। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেবই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌছেছি। এবার কি আবার নৃতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না ? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে শ্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে প্নরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না ?

এ আনন্দ কিসের জন্মে? এ কি সফলতার মৃতিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীতির গর্বায়ন্তবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ভূবে পাকলে মাহ্য কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যথন আমরা দেখি তথন কর্মের চেয়ে বছগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তথন ঘেমন আমাদের অহংকার দ্র হয়ে যায়, সম্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিক্ষারিত হয়ে ওঠে। তথন আমাদের আনন্দময় প্রভূকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আক্লালনকে দেখি না।

এথানকার এই বিভালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক ক্ষানো, থেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মন্ত একটা ইন্তুল ভৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? ভা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা সে
নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অমুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ
ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের
কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্মের উপরে
সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অমুষ্ঠানের চরম সার্থকিতা তাই। মঙ্গল
কর্ম সেই বিশ্বমন্ধাকে সভাদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে
দেখতে পায় না। নিক্তম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন। এই জন্মই কর্ম,
নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণ্যয় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি দাধনা তাহলে কর্মের মধ্যে যা কিছু বিশ্ব অভাব প্রতিকৃলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিশ্বকে অতিক্রম করাই যে আমাদের দাধনার অঙ্গ। বিশ্ব না থাকলে যে আমাদের দাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তথন প্রতিক্লতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ, কর্মফলের চেয়ে আরও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকৃশতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা ক্লডকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত ক্লডকার্য হব কি না তা জানি নে, কিন্তু প্রতিকৃশতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভন্মফুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মৃত্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও য়ে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও য়ে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি ষেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও য়ে, ত্মি ষে-বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে-ব্যক্তি আগুন আলতে চায়, সে-ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে তৃ:য় করলে চলবে কেন ? যে-কৃপণ শুরু শুক্ত কাঠই শুপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিদ্ম সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণ-তার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেথে ? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে!

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমৃতিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তর্মতা আদে, ভরা জোয়ারের জলের মতো সমস্ত থমথম করতে থাকে। ডাকাডাকি হাকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তথন আপনাকে আপনি আড়াল্ করে দিয়ে স্কল্ম হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষ্ত্রমগুলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উষ্ণম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাস্কল্মরন্দ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদ্ধা আক্ষেপকে সৌন্র্যে মণ্ডিত করে আচ্ছের করে দেব। আমাদের কর্ম—মধু জৌঃ, মধু নক্তম্, মধুম্থ পার্থিবং রক্ষঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুম্য হয়ে উঠবে।

# বৰ্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌ ছাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রাছন্তর আছে। হাজার হাজার শতালীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতালী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরক্ষ উঠেছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—স্বাই আজ জাগ্রত। পূরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্ম সকল প্রকার অন্যায়কে চুর্ণ করবার জন্ম মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নৃতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুদ্ধ পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্ম ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আত্মাদ পেয়েছে একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তির দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোথে পড়েনা, অনেক সময়ে এমন কি তার অন্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স ( Politics ) বলি। ভাকে যত বড়ো করেই দেখি না কেন, সে নিতাস্তই বাহিরের জিনিদ। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোধে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্দের চাঞ্চ্যাই আমাদের দমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেথে থাকি, ভিতরকার শ্রোতটাকে দেখি না। কিন্ধ বস্তুত ভগবান যে মানবদমান্তকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মন্ত নাড়া দিয়েছেন, এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অহুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিষের ভিতর দিয়ে আব্দ এই ধর্মের বৈহ্যতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিনীতে আব্দ যে-কোনো তাপদ দাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অফুকুল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন ? তন্ত্রা কি ছুটবে না ? আকাশ হতে যথন বৰ্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মললের আধার পূব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্বকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন স্থোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। ভোমরা আশ্রমবাসী

এই শুভ্যোগে আশ্রমকে সার্থক করে ভোলো। প্রশ্নেরর উপর দিয়ে জলপ্রোত যেমন করে বহে যায়, দেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! দিখরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষু আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মলল-বারিতে আজ পূর্ব হ'ক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে বার্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তৃচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষু ক্ষু আর্ব নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ ? শুধু পড়া মুখন্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল থেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে ? কথনোই না—এ হতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্থার হারা স্থানর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হ'ক। তোমরা ঘদি মহন্মান্থের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু থেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতব দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, ভবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভাল করে দেই কালের বিষয় ভেবে দেখা। বর্তমান কালের একটি স্থবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অহুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অক্ত স্থানের লোকেরা তার কোনোই থবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতম্ব ছিল। এক দেশের পবর অক্ত দেশে গিয়ে পৌছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুর্ দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়ানেই সহু করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টাস্ত ও সমবেদনা এসে জ্যোর দেই—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা স্থযোগ। এমন দিনে আশ্রম-বাসের স্থযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। তাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃধ করে না, দুঃথ ঝরা-বউলের, ভারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বুক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাধা তুলে ধরছিল, তথনও এই নৃতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌছোয় নি। অজ্ঞাতসারেই আত্মমের ঋষি এই যুগের জন্ম আত্মমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তথনও বিশ্বমন্দিরের দার উদ্ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্ত বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের ছার উদ্ঘাটিত হল-আমাদের কী প্রম সৌভাগ্য। আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আৰু প্ৰকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, তু দিনের নয়-শতাকী-ব্যাপী-উৎসব। এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয় কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্ত যথন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তথন নবীন বল্পে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধৃত মন্তক। দুর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুদ্র করে ভোলো। শাস্ত হও, পবিতা হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গুহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মাসল করুন, মাসল করুন।

### ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শাস্থিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা কোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ম কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, দে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথকু, তেমনি মহর্ষির জীবনের অক্যান্ত সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্ত্রে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চারিদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্ত করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মুর্তি ধরে আপনাআপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্তেই এর মধ্যে এমন একটি স্থাগন্ধ, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এই জন্তেই এর মধ্যে এমন একটি স্থাগন্ধ, এমন একটি মধুস্ক্র। এই জন্তেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন শহল্জ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী ? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারিদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মালতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চক্রস্থ-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটে। বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগদ্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র

আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবিভূতি হয়। কোনো বাধার মধ্যে তালের ধর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝধানটিতে শাস্তং শিবমবৈতম্-এর ছই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ঞীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বংশরের পর বংশর, সেই নিভৃতে সেই নির্জ্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাথির কুজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিভূ ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে তৃটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই তৃটি স্বরধারার সংগ্মের মুখেই এই তীর্ব টি স্থাপিত। এই তৃটি স্বরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নৃতন। এই আকাশ নিরস্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রাক্তরের উপরে নিঃলকে দাঁড়িয়ে কত শতাকী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিতক্কতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো তৃই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার হারা সমস্ত শৃশুকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অস্করীক্ষকে ক্রন্দুসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ পেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে দেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোহিদি, পিতা নোবোধি, নমন্তেহন্ত—এই কণাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে-ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল দে ভাষা আজ প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাদে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনভিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশাস এবং প্রার্থনা ঘনীভৃত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনস্কং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ স্থানুর কালের! আধুনিক যুগের সভাতা তথন বর্ববতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অস্তবের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দ্রবীকণ বারাও আক স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অবচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমন্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই প্রাতন আকাশ, প্রাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে প্রাতন জীবনবিকাশের নিত্য ন্তনতা, আর-একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন প্রাতন বাণী, এই ছুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই হুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন বিনি তাঁকে এই ঘুইয়েরই মধ্যে একরপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শান্তের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ওঁ ভূভূবিং স্বঃ তৎসবিত্রব্রেণ্যং ভর্গোদেবশ্র ধীমহি, ধিয়োধোনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক জ্যোতিকলোক, আর একদিকে আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই তৃইকেই যাঁর এক শাস্তি বিকীর্ণ করছে, এই তৃইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বৃদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্তী।

যারা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্তীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্রনেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভ্তে মাহুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগ্রম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জ্বপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অমুসরণ তার কারণ নয়। হাঁদ যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃত্তন্তের জন্ত কেঁদে ওঠে, তথন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারত্তে কী অসহ্ ব্যাকুগতায় ক্রেন্দন করে উঠেছিল সে-কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের ? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না ? যথন আকাশের আলো তাঁর চোথে কালো হয়ে উঠেছিল, যথন তাঁর পিতৃগৃহের অতৃল ঐশর্বের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গোঁরব তাঁর মনকে কোনো-মতেই শাস্থি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হাদয়ের ক্ষ্ধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাদে তাঁর অফচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অবেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভূলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না ? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গীছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্ম তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যন্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না ? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপ্ত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কথনো নিম্নোজ্ঞিত করেন নি তা নয়। তিনি যথন বিচ্ছালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না, তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাকুল তুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁরে চিন্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভান্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁরি ভৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বৃমতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়েজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীখরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাথে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাথতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ওই একটি বই আর বিতীয় কোনো পছা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে ? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায় ? নিথিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপু হয়ে গিয়েছিল। অন্তঃরের ধনকে দ্রে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে-আশ্রয় চাচ্ছিল, দে আশ্রয় বাইরের থণ্ডতার রাজ্যে সেকোগায় খুঁজে পাবে ?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই ১৪—৬২

কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ্ব যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত থোঁজার্থু জি কেন, এত কারাকাটি কিসের জন্তে ? কিন্তু বরাবর মাহুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মাহুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্তে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্নিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার আভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর থোঁজেই না, তার কথা সে ভূলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্নিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারিদিকে এইজন্তে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে দ্রে থেকে দ্রে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেই-শুলিই তার সমস্ত হালয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দ্র হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান বাঁরা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্তে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জত্যে চারিদিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জত্যে তাঁদের কায়া কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমূহুর্তে ব্যতে পারেন আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো থোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিছে, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসতে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই থুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে

খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্ষটি আমরা না পাই। ষিনি আমাদের অন্তরতার তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমাদের নিশাসপ্রশাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, এই যে এইখানেই। আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞানা করি, কই কোথায় ? এই যে হালয়ের হালয়ে, এই যে আআর আআয়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দ্বে দ্বে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্তেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্তে এক-একজন লোকের এত কালার দরকার। এই কালা মিটিয়ে দেবার জন্তে যখনই তিনি সাড়া দেন তথনই ধরা পড়ে যান। তথনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরস্কন আকাশ চিরস্কন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্ম মাতুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ ভাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে. কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মৃক্ত করবার জ্বতো পৃথিবীতে আদেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অমুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাদের অর্ণ্যে যখন মাসুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ্ব কথাটি আবিদ্ধার ও প্রচার করবার জন্তে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়। বিশুার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে, বা জলে ম্নান করলে, বা অগ্নিতে আছতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জ্বত্তে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে, মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িছদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অফুশাসনে যথন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যথন তারা নিচ্ছের গ্রির বাইরে অন্ত জাতি, অন্ত ধর্মপন্থীদের ঘুণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশবের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যথন য়িছদির ধর্মাফুটান য়িছদি জাতিরই নিজম মতত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন যিও এই অত্যস্ত সহজ क्षां विनवात अर्छे अरमिहिलन (य, धर्म अस्तत्त मामधी, छन्तान अस्तत्तत्र धन. পাপপুণ্য বাহিরের ক্লব্রিম বিধি-নিষেধের অহুগত নয়; সকল মাতুষ্ট ঈশ্বরের সন্তান, মামুষের প্রতি ছণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অস্তবের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এডই

অত্যস্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তব্ও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মান্নুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জ্বস্তে যিশুকে মক-প্রান্তরে গিয়ে তপন্থা করতে এবং কুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও দেই কাজ করতে হয়েছিল। মাহুষের ধর্মি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অস্তরের দিকে অথণ্ডের দিকে অনস্তেব দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জ্বন্তে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল হুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শক্রতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষ্ম হয়ে উঠে তাঁকে নিরস্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অমুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মাহুষের মধ্যে বাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পর তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মান্থবের ধর্মবাজ্যে যে তিন জন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জ্বাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ দীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে হর্ষের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্ত বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত ক্রমে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাথতে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজ্বের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের তুর্গম পথে কারা যে ঈশবের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জল্পে নিজের জীবন প্রদীপকে জালিয়ে তুলেছেন দে আজ্ব আমরা আর ভূল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পাষ্ট ব্যুতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্দিগস্করে ছড়িয়ে পড়ে কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিছ্ক সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজ্ঞকে পাবার জ্বল্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে-পথের চিহ্ন কোপাও দেখা যাচ্ছিল না। সেই জ্বল্যে যেথানে সকলেই নিশ্চিস্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জ্বল্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্দের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐখর্ষের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগভৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হাদয় এই অত্যন্ত সহজ্ঞ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে খ্রে

বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীখরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর কোথাও নয়, দ্রে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্ত দশজনের চিরাভ্যন্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ্ব প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এত বাধাগ্রন্থ এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে এত কামা কাদতে হয়েছে।

এ-কারা যে সমস্ত দেশের কারা। দেশ আপনার চিরদিনের যে-জিনিসটি মনের ভূলে হারিয়ে বদেছিল, তার জন্তে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চারদিকেই যথন অসাড়তা তথন এমন একটি হ্রদয়ের আবশুক যার সহজ্জতানাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আছের করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জত্যে একলা তাঁকে কারা জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জত্যেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল ক্রন্তিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভূলে থাকে অসহ ক্র্রাত্রতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাছা তার মধ্যে নেই। যে-দেশ কাঁদতে ভূলে গেছে, থোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা থোঁজা এই হচ্ছে মহন্তের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জত্যে যথন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তথন যেখানে চৈতত্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উল্লোধন আরম্ভ হয়।

আমরা থাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্থভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চারদিকে যে সকল সুল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, চৈতেন্ত না হলে চৈতিন্ত আপ্রায় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একথানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল! মরুভূমির মধ্যে পথিক যথন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াছে তথন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেথানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশন্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজ্পৎ, জগতে যেথানে যা কিছু আছে সমল্ভর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমল্ভর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈত্তাত্তরপের কাছে গিয়ে পৌছেছে যিনি সমন্তকেই আছেন করে রয়েছেন। তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত সমুস্তপ্রাস্থারে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোপাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি,—কেননা তিনি যে সর্বব্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বব্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত হুখ, যিনি বিশাল বিশের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগদ্ধের নব নব রহস্তকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে ভূলে সমস্তকৈ থাচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অস্তরতম নিভূতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ।

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ঞী। অস্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু দকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গকরা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে দেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী,—এই ছই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূর্ত্ব: স্থ: এবং ধিয়:। এমনি করে গায়ত্তীমন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই প্রণাতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রেমে বাদ করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেরতা, আল্ল উৎসবের গুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেথে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাদী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষ্ধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নইই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন ভেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিন্ত বিন্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্মে প্রন্তত হতে পারি। আমরা যে-স্থােগ যে-অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নম্ভ করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিন্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিন্তকে উল্লেখিত করে তোলে, যে-মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপে হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপদ্ধবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মণ নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তার্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে স্প্রিকার্ঘটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগস্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে ঘূরে ঘূরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময় তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে স্কর তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র তোমার শুভ হস্ত আমার ধ্বদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অস্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের কিশ্বর তোমাকে অস্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন, আমরা যে ভোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বক্ষাণ্ডে তুমি আপনাকে অজ্জ দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্কতা কিছুতেই বোচে ন।। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত উচ্ছৃসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্মে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমর। আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঙোতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমরা যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুম্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন, আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মান্থবের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে জারা কিছু চান না क्विन जामनारक मान करवन, रम-मान मन्नरान छेरम थारक जामनिष्टे छेरमाविछ इग्न, षानत्मत्र निर्यत (थरक षापनिष्टे यात पाए, जात्मत कीवन ठातिमिरक मननामाक স্ষ্টি করতে থাকে, সেই স্কটি আনন্দের স্বষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে शिरलाइन। उं। एनत कीवरन क्रांबि रनरे, छत्र रनरे, क्रांकि रनरे, रक्वलरे প्राप्त, কেবলই পূর্ণতা। ছঃথ যখন তাঁদের আঘাত করে তথনও তাঁরা দান করেন, সুধ যথন তাঁদের ঘিরে থাকে তথনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঞ্চলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন,ছে পরম মঙ্গল পরমানন্দ,

তোমাকে আমরা কাছে পাই; তথন তোমাকে নিঃসংশন্ন সভ্যক্রপে বিশাস কর আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হাদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত লিগ্ধ রশ্মি, দেও তোমার জগব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিস্থা-সর্ব তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত বং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাঞ্চিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ন হয়েছে। অহংকারের অদ্ধতা থেকে যেন এই দেবতুর্গভ দৃশ্র হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের জ্বনয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণাসংগ্মের তীরে নিভত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি, মিলন-সংগীত এখনও দেখানকার সুর্যোদ্যে সুর্যান্তে, দেখানকার নিশীপরাত্তের নিস্তর্ভায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে শুনতে শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু হুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা জগতে যত হার বাজে তার মধ্যে এই স্থবই সবচেয়ে গভীর সব চেয়ে মিষ্ট। মিলনের আনন্দে মামুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ই পৌষ, রাজ্রি, ১৩১৬

## চিরনবীনতা

প্রভাত এদে প্রতিদিনই একটি রহস্তকে উদ্ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই দে একটি চিরস্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় দে-কথাটি নৃতন। আমরা চিস্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জ্বগংটা ক্লান্তিতে অবদর, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুবে প্রভাত এদে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মিতহাম্প্রে জাত্করের মতো জ্বগতের উপর থেকে অন্ধ্রকারের ঢাকাটি আন্তে আন্তে খুলে দেয়। দেখি সমন্তই নবীন, যেন স্ক্রনকর্তা এই মৃহুর্ভেই জ্বগংকে প্রথম স্প্রী করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আন্ধ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আন্ধকের ? এ যে কোন্ যুগারছে জ্যোতিবাঁপাের আবরণ ছিন্ন করে যাত্র। আরম্ভ করেছিল দে কি কেউ গণনায় আনতে পারে ?
এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে
জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং দেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নৃতন নৃতন প্রাণী
তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মান্থবের ইতিহাসের
কত বিশ্বত শতান্দীকে আলােক দান করেছে, এবং কােথাও বা সিন্ধতীরে কােথাও
মক্ত্রপান্তরে কােথাও অরণ্যান্ডায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যান্য এবং
বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপ্রাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহুর্তেই
তাকে নিজের শুল্র আঁচল পেতে কােলে তুলে নিয়েছিল, সৌরজগতের সকল
গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি
প্রাচীন দিনই হাল্ডমুথে আজ প্রভাতে আমাদের চােথের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন
বালকটির মতাে এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সজ্যোজাত শিশুর
মতােই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তথনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার
হারটিতে চির্যোবনের স্পর্শমিণি যুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অস্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাছে, দেখা দিতে না দিতেই যিলিয়ে যাছে, একে কোনোমতেই আচ্ছা করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষর মিথ্যা। তারা ময়ীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্যু নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্প্রাশুরের অস্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্যু কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে ম্পূর্ণ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অভিপ্রাতন দিন, একে প্রভাহ প্রভাতে নৃতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রভাহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আদতে হয়, নইলে ভার মূল স্থরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভূলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোথে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির উদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অভলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভূলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জনার পর আবর্জনা কেবলই জমে উঠত। চেটার

কোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে ভারে চিরস্কন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলই মধ্যাহের প্রথমতা, প্রমানের প্রথমতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাকা থাওয়া, কেবলই অস্তুহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাননার তথ্য বাষ্পা জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বৃদ্ধ দের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমন্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মশংঘাত ততই বেড়ে উঠতে পাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের স্থরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষাত্ফার ক্রন্দনশ্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্র্র গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসঙ্গেও স্লিপ্ত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেম্বরে নিয়ে যে মূল স্থরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, ঘেমন শান্ত তেমনি গল্পীর, তার মধ্যে দাহে নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে থগুতা নেই, সংশয়্ব নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার হার। নিত্যরাগিণীর মূতিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থগুকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা ভানতে পাই যে, কোলাইল যতই বিষম হ'ক না কেন তবু সে চরম নয়, আদল জিনিসটি ইচ্ছে শাস্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্মই দিনের সমস্ত উন্মন্ততার পরও প্রভাতে আবার যথন সেই শাস্তকে দেখি তথন দেখি তাঁর মৃতিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মৃতি চিরক্মিঞ্ক, চিরক্ডল, চিরপ্রশাস্ত।

সমন্ত দিন সংসারের কেন্ত্রে হুংখ দৈন্ত মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে কিন্তু রোজ সকালবেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমন্ত অকল্যাণই চরম নয়,
চরম হচ্ছেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মৃতিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি
সেখানে ক্তির বলিরেখা কোথায় ? সমন্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বৃষ্দ্
যথন কেটে যায় সমুদ্রের তথনও কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোথের উপরে যতই
উলটপালট হয়ে যাক না তবু দেখি যে সমন্তই ক্রব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি।
আদিতে শিবম্, অত্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম।

সমুদ্রের চেউ ধথন চঞ্চল হয়ে ওঠে তথন সেই চেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের

মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অবৈতম্। আমরা চোথের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তারপরে দেখি ছিয়বিচ্ছিয়তার চিহ্ন কোথায় ? বিশের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অবৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অবৈতম্, অস্তে অবৈতম্, অস্তরে অবৈতম্।

মাহ্ব যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জ্বাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে তানতে পেয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অবৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অবৈতম্—এমন হাজার হাজার বংসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মানরভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আদল দত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আক্ত প্রথম হয়েই আছেন।
মূহুর্তে মূহুর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগং এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ-কথা বললে
মিথ্যা বলা হয় না। জগং একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন
করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়।
জগংকে কেউ বহন করছে না, জগংকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগং
তার কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্তব কোনো
মতেই ঘুচ্ছে না। এইজন্তেই গোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন,
এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অস্তেও তিনি,
সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সভ্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মৃহুর্তে মৃহুর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মৃল ছন্দটিকে নৃতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জ্ঞেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ স্থন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাভয়্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মৃলে ফিরে আসবে, সেই মৃলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অথও যোগ সেইটিকে বারবার অভ্যুত্র করে নেবে, তবেই সে মৃল্ল হবে, তবেই সে স্থানর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে-যোগে আমাদের মঞ্চল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস, যে-যোগ আমাদের অন্তিন্তের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উরত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্থাতস্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে ভোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মন্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, দে এমনি করেই হয়েছে। যথনই প্রতাপ এক জায়গায় প্রতে হয়েছে, যথনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে ছল জ্য করে তুলেছে তথনই সমাজে বড় উঠেছে। যিনি অবৈতম, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লজ্যন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অবৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই ছুর্বলতা। এইজন্মেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্মেই ঐক্যুহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অংকিতই যদি জগতের অন্তরতররপে বিরাজ করেন এবং দকলের সংক্ষ যোগ-সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতস্ত্র জিনিসটা আদে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতস্ত্রাও সেই অংকিত থেকেই আসে, স্বাতস্ত্রাও সেই অংকিতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতজ্ঞ গুলি কেমন ? না, গানের যেমন তান। তান যতদ্র পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে ফেথিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যথন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তথন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্তেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্তে। বাপ যথন লীলাচ্ছলে ছুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তথন মনে হয় যেন তিনি তাকে দুরেই নিক্ষেপ করতে থাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তথন একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমূহুর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্টা? বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে স্বাষ্টি করা এই জন্তে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিক্ষুট করে তুলতে হবে বলে।

অভএব গানের তানের মতে। আমাদের স্বাভয়ের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত মৃল ঐক্যকে সে লজ্মন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমত্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমবৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সক্ষে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে-স্বাভন্তা লীলারপেই স্থলর, তাকে বিজ্ঞোহরূপে বিঞ্জুত না করে। বিলোহ করে মান্ত্যের পরিত্রাণ্ঠ বা কোথায়? যতদূরই যাক না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউইয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিশিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের বারা পতনের বারা ঘটবে, তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভশ্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খ্ব জোর করে সমস্ত প্রতিকৃল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ধ প্রচার করেছে,

অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশুতি, ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্ত বিনশুতি।

অধর্মের দারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দারা দে শক্রেদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শাস্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে দম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাজে বিচ্ছেদের দারা তাঁর প্রকাশ প্রানীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্মে ভারতবর্ষে জীবনের আরন্তেই সেই মূল হারে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের হারে হার মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য— খুব বিশুদ্ধ করে, নিথুত করে, সমন্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অমুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোডাকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমতো সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামতো তান থেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্থালন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

স্থরকে রক্ষা করে গান শিখতে মাত্র্যকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনস্কের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। স্থরটিকে চিনতে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপবৃক্ত গুরুর কাছে বছদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্লাচর্য-আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্লিশ্ব। মৃক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্মল স্রোতস্থিনীর তীরে তার আশ্রম। জননীর কোল এবং জননীর ছই বাছ বক্ষই যেমন নয় শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নয়ভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের ছায়া বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐশর্য-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শাস্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমন্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদ্র যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যথন ভরে গেছে, ভাগুার যথন পূর্ণ, তথন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশন্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মৃক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্তা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহু আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ স্থরটিতে পৌছোনো, সেই সমে এসে শাস্ত হওয়া। যেথান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রতাবর্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্তাের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্তা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমূদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মামুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনস্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারস্ত, তার পরে কর্মের বেগে সে যতদ্র পর্যস্তই উচ্ছতে হয়ে উঠুক না এই অমুভ্তিটিই যেন সে বক্ষা করে যে সেই অনস্ত আনন্দসমূদ্রেই তার দীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমূদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্ধ্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা

ক'রো না। সকলের চেমে বড়ো হব, সকলের চেমে ক্বভকার্য হয়ে উঠব এইটেকেই ভোমার জীবনের মূল তত্ত্বলে জেনো না। এ-পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি, তবু বলছি এ পধ তোমার না হ'ক। ভূমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এনে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতস্ত্রাকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হ'ক। ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস-দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনস্তে। তুমি ফিরে আদবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মৃষ্টুর্তে মুহুর্তে এই রুকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এদো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদেশ হয়ে যেয়ে। না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু থেলতে থেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; দেই ফিরে আসার যোগ ষদি এক্বোরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের থেলা কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই প্রাট এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াদে যেতে পার, হুর্যোগের দিনেও দেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে। मितन कुनूरत रवनाग्र व्यवनाग्र यथन उथन रमटे भेथ मिर्य यां व्यात व्यातमा, ভাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে তৃঃধ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে ক'রো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আস্তরিক ছিল তাই

বাহ্নিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিস্তার দ্বারা বিচারের শ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা আদ্ধ হয়ে ওঠে, যেথানে তোমার দেবতা ছিলেন সেথানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রাদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা প'ড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বৃদ্ধি আবার নৃতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ব বল সমন্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে বাও, তাঁর মধ্যে বেখে দেখো। তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমন্তই প্রশন্ত হয়ে সভ্য হয়ে অর্থপূর্ব হয়ে উঠবে। জগতের সমন্ত সংকোচ, সমন্ত আচ্ছাদন, সমন্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুগু হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ স্কন্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি স্কৃত্ব হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সভ্য করে তোলো।

একদিন এই পুথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিতত, তুমি যথন দেই অনস্ক নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজ্বন্তে সেদিন তোমার কাছে সমন্তই অপরপ ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরানো, ওটা, সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে ভোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগং তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনস্ত রুসসমুদ্রে পল্লের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের দেই চিরমুহন টাদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্লার দানসাগর ত্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনাআপনি ভরে উঠছে; तकनीत नौनाष्टरतत याँहना थ्याक आजन এक है हमकि अरम नि; আত্তও প্রতিরাত্তির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্ত বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুথের দিকে চেয়ে হেদে বলছে, বলো দেখি আমি তোমার ছাল্লে কী এনেছি! তবে অগতে জরা কোথায় ? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্র-পুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে ধদিয়ে ধদিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পূষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংদ করছে— সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক লক কোটি কোটি বংসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্তের অমৃতে একটি কণারও ক্রয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরস্থলরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখে।—শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আমুক, জলম্বল আকাশ রহক্তে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চির্যৌধন দেবভার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করে।। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের मर्रा तम निमध हरत्र निखक हरत्र तरत्रहि, तम की निविष्, की निशृह, की जानसमार ! क्रांता क्रांखि त्नहे, खता त्नहे, भ्रांने वा त्नहे। त्नहे भिन्नत्नत्नहे वांनि ध्वर्गाख नम्ख সংগীতে বেচ্ছে উঠছে, দেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সলে তাঁর মিলন হয়েছে দেই জন্মেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের क्य तारे, िहतरपीयन जुमि हित्ररपीयन, हित्रसम्मदत्रत वाष्ट्रभारम जुमि हिन्नमिन वाँधा, সংসারের সমস্ত পদা স্বিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার দেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হ'ক ভোমার জীবন ভোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হ'ক, অমৃতময় হ'ক।

দেখা, আজ দেখা, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তৃমি স্থানর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারিদিক থেকে তৃচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আর্ত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনস্তমহল বাড়ির মধ্যে তৃমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগস্তে দীপ জলছে, স্বলোকের সপ্তথাষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ তৃমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসব-সভায় শ্বপ্রাবিষ্টের মতো একধারে পড়ে থেকো না, ধেগানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেথানে ভিক্ককের মতো উষ্ণবৃত্তি ক'রো না।

হে অন্তর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘূচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল স্থন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আরু সমস্ভের কেবল এইমাত্র মুলা যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিছ

তা ना रुख यमि जाता वाक्षा रुख जरव निर्ममजारव जाएमत हुन करत माछ। आमात क्र যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিজ্যের দারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বৃদ্ধি যদি তোমার শুভবৃদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে-ধুলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কথনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার তোমার गर्था निष्करक नवीन करत निर्ण्डे हरव। माह त्वर्फ हरन, त्वांका ভाति हम, धूना জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়, অনস্ত হুধাসমূদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না; একেবারে ভোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌছোতে হয়, যা কিছু আমার দে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে ভোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তথন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্তির শেষে ছাতে পাথেয় দিয়ে মুথচুম্বন করে হাসিম্বে জীবনের স্বাতন্ত্রোর পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মন প্রভাতে প্রাণের **আনন্দ উচ্ছুদিত হ**য়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিল্ল হয় না, শুক্ষ গর্ব নিয়ে তো আত্মার কুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল চুৰ্বলতা। তখন গৰ্বকে বিসৰ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝধানে পাই কোথাও আর কোনো वाशा शांक ना। त्महेशांन अत्म मकत्मत्र मत्म अकत्व वत्म याहे त्यशांन-मत्श বামনমাদীনং বিশ্বে দেবা উপাদতে। শাস্তম্ শিবমহৈতম্ এই মন্ত্র গভীর হুরে বাজুক, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, ভোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে হথাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক। হথছ:খ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অস্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূভূবিঃম্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ কফন অনস্ক দয়া, অনস্ক প্রেম, অনস্ক আনন্দ। বিরাজ করুন শাস্তম শিবমহৈতম্।

# বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মামুষ্টিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিক্ড থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্থেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জনায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মামুষের সমাজও এমন মামুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ্য্য বলতে যে কাকে বোঝায় তার করানা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষাতা অহুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিক্ট। কেউ বা বাছবলকে, কেউ বৃদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিক্রনীতিকেই মাহ্যুয়ের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জল্মে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মাহুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্তে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মাহুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি ? বাইরে যদি মাহুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও ভার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ধ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজ্ঞা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মাল্লখদের দেখেছিল যাঁদের নরভাষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল ? তাঁরা কে ?

> সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋবয়ে। জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি।

ভারা ঋষি। সেই ঋষি কারা ? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত,
আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ,
সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশাস্ত। সেই ঋষি ভাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্ত হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ধ আপনার সমস্ত সাধনার দারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাস্থা। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমান্তার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ধ মহায়ন্তের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবেশ হয়ে, নিজের স্বাভন্তাকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে ভোলাকেই ভারতবর্ধ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেনি।

মাছ্য বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, জাবিদ্ধার করতে পারে, কিন্তু এই জন্মেই যে মান্ত্য বড়ো তা নয়। মান্ত্যের মহত্ব হচ্ছে মান্ত্য সকলকেই আপন করতে পারে। মান্ত্যের জ্ঞান সব জায়গায় পৌছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মান্ত্যের মধ্যে বারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শক্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মাহুষের মধ্যে বাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান বেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মাহুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জ্ঞেই বাঁরা মানবজ্ঞনের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শাস্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন স্চির ছিল্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মৃক্তিলাভও তেমনি ছ:সাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার 

দারা আমরা শ্বতম্ব হয়ে উঠি, তার দারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নই হয়।

তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দ্রে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয়

যক্তই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে শ্বতম্ব বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের

টানে এই শাতমাকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেটা হয়। এর আর সীমা নেই—

আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মাহ্য সকলের

সলে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্ত প্রবেশের অধিকার কেবল নই

হয়। উট যেমন স্চির ছিল্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই সুল

হয়ে উঠে নিধিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োছের মধ্যেই

বন্দী। সে-ব্যক্তি মৃক্তত্বরপকে কেমন করে পাবে বিনি এমন প্রশন্ততম জায়গায় থাকেন বেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেই জ্বন্থে আমাদের দেশে এই একটি জ্বতাস্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পছা নয়।

যুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্তানী, বাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমন্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনস্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্তানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বস্কাতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনস্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদ্রে গেছে যে অঞ্চ দেশের তত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদ্রে যেতে পারেন না।

ঈশাবাশুমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জ্বগৎ—জ্বগতে যেথানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আছেন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোহগ্নো যোহপ্ত যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ য ওষ্ধিষু যো বনস্পতিষু তদ্ম দেবার নমোনমং।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমন্ত ওয়ধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার অপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিভ্যু সভ্যু যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাম্বরূপ সহস্র বংসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, রুমোনমঃ; তাঁকে নমস্বার, তাঁকে নমস্বার; সর্বত্তাই তাঁকে নমস্বার।

আবার আমাদের ধ্যানের মস্ক্রেরও দেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমন্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষঞ্জোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বৃদ্ধ এদেও বলে গিয়েছেন যা কিছু উর্ধে আছে অংখতে

আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে প্রগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শক্রতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যথন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা গুয়ে আছ, যে পর্যস্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যস্ত এই প্রকার স্থৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে বন্ধবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের দেই ভাবটি কী ?

যশ্চায়ম শিল্পাকাশে তেজাময়ে হ্যুতময়ঃ পুরুষঃ সর্বাহ্নভূঃ, যে তেজাময় অয়তময় পুরুষ সর্বাহ্নভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। স্বাহ্নভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অহওব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অহভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেটন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাছ দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অহভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আত্যোপাস্ত অত্যক্ত প্রগাঢ়রূপে অহভেব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অহভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্ত নিরভিশয় আচ্ছর করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অহভূতির মধ্যে ময় হয়ে রয়েছি। অহভূতি, অহভূতি—তাঁর অহভূতির ভিতর দিয়ে বছ যোজন ক্রোণ দ্র হতে স্থ্ পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অহভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরক লোক হতে লোকান্তরে তরকিক হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

তথু আকাশে নয়—যশ্চায়মি সিয়াত্মনি তেজোময়ো হ্মৃতময়: পুরুষ: সূর্বামৃত্:—
এই আত্মাতেও তিনি সর্বামৃত্। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেধানেও তিনি
সর্বামৃত্যু, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেধানেও তিনি সর্বামৃত্যু।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যদি দেই সর্বান্ধ্ভূকে পেতে চাই তাহলে অন্থ্ভূতির সঙ্গে অন্থভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মান্থবের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অন্থভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিস্থা ধর্ম সমস্তই কেবল মান্থবের অন্থভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অন্থভূ হয়েই মান্থব বড়ো হয়ে উঠছে প্রভূ হয়ে নয়। মান্থব যতই অন্থভূ হবে প্রভূত্তের বাসনা ততই তার থব্ হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মান্থব অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দারাও মান্থবের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মান্থবের অন্থভৃতি সেই পর্যন্তই দে স্ত্য, সেই পর্যন্ত তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই দকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ,

সর্বাহ্নভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রভ্যন্থ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্তেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মানে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বৃদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্তে দেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মাহুষের মন অহিংসা থেকে দ্যায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমন্তকে পাওয়া, সমন্তকে অমুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী ? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমন্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমন্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজয়ই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ত্যক্তেন ভূঞীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃংঃ, লোভ ক'রো না।

বৃদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে, ফলের আকাজ্জা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এইসকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমন্তকেই থাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বন্ধ, বাকি সমন্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন ভুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠর। এর কারণ এই, প্রভূত্তে কেবল তারই কচি যে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই কচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমন্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্ব মায়াবাদী।

মামুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মামুষ যথন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তথনই সে সভাতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে জুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে ধর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সন্তবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্তে, সামাজিক হবার জন্তে, খাদেশিক হবার জন্তে

মাহবকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই থব করতে হয়। তার যে-সকল হাদারবৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশ-বোধে মাহ্র্য একদিকে যভই বড়ো হয় অক্সনিকে তভই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। তভই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, তভই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্তে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এই জভ্রেই মহন্ত্রের সাধনা মাত্রেই মাহ্র্যকে বলে, ত্যক্তেন ভূঞ্জীধাং। বলে, মা গৃধং। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমণ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মহ্র্যুত্রের চেষ্টা। আমরা আজ্ম দেখতে পাচ্ছি পাশ্চান্ত্যদেশে এই চেষ্টা সামাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌছেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমন্ত রাজ্য আছে তাদের সমন্তকে এক সামাজ্যকতে র্গেথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেথানে জাত্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জল করে তোলবার জন্তে বহুতর অন্তর্চান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিস্থালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপক্যানে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সামাজ্যিকতা-বোধকে যুরোপ যেমন পরম মকল বলে মনে করছে এবং সে জ্জে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ধ মানবাত্মার পকে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জ্ঞান নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্মিকতার অর্থাৎ চৈতন্তময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে থর্ব করে সংখ্যের দ্বারা চৈতন্তকে নির্মল উজ্জ্বল করে ভোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি আহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা—অন্তক্ষল নদী পর্বতের প্রতিও স্বদ্যের একটি সম্বন্ধ-স্ত্রে প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সভ্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্বরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বন্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্তপ্ত তত্ত বড়ো হওয়া চাই, এই জ্ঞাই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সান্ধিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনস্ত সকল বাবহারের অতীত শৃত্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বপথা নয়, অনস্ত তার কাছে করতলগুল্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অয়ে পানে বাক্যে মনে সর্বত্ত সর্বদাই এই অনস্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে স্থপরিক্ট করে ভোলবার জন্তে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জ্বন্তেই ভারতবর্ষ ঐশ্ব বা স্থান্দেশ বা স্বাক্ষাতিকতার মধ্যেই মান্থবের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একাস্ত ও অত্যুগ্র করে ভোলবার দিকে শক্ষ্য করে নি।

এই যে বাধাহীন চৈতক্তময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে শারণ করি। এই কথাটি শারণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশান্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্থিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই বহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার জ্ঞে এদেশে মহাপুক্ষবেরা জ্মাগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জ্পেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমন্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতের্ ভূতের্ বিচিন্তা ধীরাঃ প্রেত্যামারোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিস্তা করে ধীরের। অমৃতত লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্ত দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উচ্জল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্থাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীয়া নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবেলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এথানে মান্তবের সঙ্গে মাহ্যেরে কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মাহ্যুবের প্রতি মাহ্যুবের ব্যবহারে যে নিষ্ঠ্র অবজ্ঞা ও ঘুণা প্রকাশ পায় জগতের অন্ত কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাছিছ তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন

কিন্তু বিক্লব্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জতকে হারানো এবং স্ত্যুকে হারানো। তাই আত্ত আমাদের মধ্যে ছুৰ্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদেপদেই পণ্ডিত হতে পাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্ত ছড়াতে পায় না। সদফুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার দলে সলেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অমুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্তে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্তিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিষ্ণৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্স ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাল্প করছে। যে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। চুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে দে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানব-ঘুণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভুমাকে আমরা হারালুম, মমুশুজুকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নির্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভর্মা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাডে ভফাতে সরে ধাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টকরো টকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে-মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বন্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আদে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমন্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হাদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পদু করে ফেলা হচ্ছে। নিভান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে ? এর যে যথার্থ উত্তর সে आमारितत रिट जारह। हेर रि९ अरविषे अप में मेरिस, नरि९ हेर अरविषे महाजी दिनाष्टि:। हैशारक यनि स्नाना शाम जादह माजा राजम, हैशारक यनि ना জ্ঞানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে ? না, ভূতেযু ভূতের বিচিস্ত্য-প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিস্তা করে তাঁকে দর্শন करता शरहरे वन, नमारकरे वन, बारहेरे वन, रय-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বামুদ্ধকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই: যে-পরিমাণে না করি সেই

পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্ম সকল দেশেই সর্বত্তই মাহ্রষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, দে বিশ্বাস্থভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, পেই একের থেকে বিচ্ছিন্নভাই মৃত্য।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি ভানি অভাব বেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মৃতি ধারণ করে সেথানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সম্ভানে প্রবৃত্ত নেই, জারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে কিন্তু তর্ তারা বৃহত্তের অভিমূখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশন্ত করে নিয়েছে। সেইজন্তে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এথনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এথনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে তারা বন্ধ হয় নি। কিন্তু সেই জন্তেই তাদের পক্ষে স্বস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী ? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এয় পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মান্তবের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মান্তবের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বেনে তাই বুঝি মান্তবের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্থাকে দব চেয়ে ঘনীভূত করে ভূলেছেন, দেই জন্মে আমাদেরই এই সমস্যার আদল উত্তর্মী দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যস্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোধাও হয় নি।

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেরামুপগুতি, সর্বভূতেযু চাত্মানং ন ততো বিজ্ঞপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই মুণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তত্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজ্বন্থে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের ঘারা, বিরোধের ঘারা যতই তাঁকে থণ্ডিত করে জানব তত্তই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মাহুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্থার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, আথের সংগাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমন্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে ভোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জয়েও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মাহুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের ম্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মামুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সভা হয়ে উঠবে যিনি "দর্বগত: শিব:," যিনি "দর্বভৃতগুহাশয়:" যিনি "দর্বামুভূ:"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরছে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বন্ধাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তাহলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মাহুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্মেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাভাম কিমহং ডেন কুর্যাম — সমস্ত উদ্বত সভ্যতার সভাষারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে ছবে, যেনাহং নামৃতা ভাম কিমহং তেন কুর্যাম। প্রবলরা তুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা ভাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কঠে তিনিই দিন, ষ একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই ; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরত্তে এবং সমস্তের শেষে—সনোবৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, তিনি আমাদের ভভবৃদ্ধির দলে যুক্ত করুন, ভভবৃদ্ধির দারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সলে

হে সর্বাহ্নভূ, তোমার যে অমৃত্যয় অনম্ভ অহ্নভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু
সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেউন করে ধরেছ, সেই তোমার অহ্নভূতিকে এই ভারতবর্বের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল
চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীবরূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার
হাদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন
নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজ্বও স্ঞারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন

এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করে নিশুর করে ধরলে তাঁদের সেই বৈহ্যতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বম্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণভার মৃতিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে— এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্তে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতত্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্ত্র শৃত্তকে কোপাও জারা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্তে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যক্ত ছায়ামৃতং যক্ত মৃত্যু:। এইজ্বতে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যু: প্রাণ স্থক্রা-প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজ্বল্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্ত আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আদছ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চূলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে শাসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কণাটি বুঝেছিলেন त्यारात्र विष्कृत कारनाथारन दन । श्वारात्र यात्र यित स्वाराण्य कारना এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোণাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। দেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এন্ধৃতি নি:স্তং-এই যা কিছু সমন্তই সেই প্রাণ হতে নিঃস্ত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিড হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনস্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জয়েই প্রাণকে ভারা সমন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন, প্রাণো বিরাট। সেই প্রাণকেই ভাঁরা र्श्विटलात गर्भा षरूनत्व करत वरलाह्न, व्यार्गा ह र्श्विल्या। नमस्य व्यान कन्नाम्न, নমন্তে ন্তনিয়ন্ত্রে—যে প্রাণ ক্রন্দন করছ দেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্বার। নমন্তে প্রাণ বিহুতে, নমন্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিহ্যুতে জ্বলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গঙ্গে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্বার। প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোধাও তার রন্ধু নেই, অন্ত নেই। এমনতব্যো অথগু অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে ভোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তারা এই ভারতবর্ধেই বিচরণ করেছেন। তারা এই আকাশের দিকেই চোপ তুলে একদিন এমন নি:সংশয় প্রত্যায়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোছেবাক্সাৎ कः প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধুলি এই ভারতবর্ষের মাটির

मर्पा तरम्रहा । त्नरे भवित धृनित्क माथाम निरम, त्र मर्बनानी भवमानन, जामारक সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। যাক সমস্ত বাধাবদ্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বক্তা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে मास्ट्रस्त नमन्द्र चत्र नाम वार्यमान हूर्व इत्य याक, नाक्यिक मिटन याक, चतन वितन এক হ'ক। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিত্র নই। তোমার অমৃতময় অমুভৃতি ৰারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অস্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অমুভৃতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশর্থময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ हत, পृथिरोत धृति भूर्व हत, व्याकारमंत्र नक्क खलाक भूर्व हत । यात्रा जामारक নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন জাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্লেমের স্থান্ধ বসম্ভবাতাদে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ডা সঞ্জিত করেছে যে, ভোমার যে বিশ্বরাপী অন্নভৃতি তা বসময় অন্নভৃতি। বলেছেন রুসো বৈ দঃ—দেই জন্তেই জ্বগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত স্থা, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতদ্যৈবানন্দ্যাক্তানিভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি—ভোমার এই অথও পরমানন্দ রদকেই আমরা সমস্ত জীবজন্ধ দিকে দিকে মৃহুর্তে মৃহুর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অল্লে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনস্ত, তোমাকে त्रमम् यत्म तम्थत्म ममस्य हिन्छ । वत्कवाद्म मकत्मत्र नित्ह नन्छ रुद्ध शर्छ। वत्म, मास्र দাও, আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত करत कांडान करत, जात भरत मांच आमारक तरम जरत मांच। हारे ना धन, हारे ना মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাধবার নয়, যা আপনার অস্তহীন প্রাচুর্ধে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-त्रम मार्टित উপর ঘাদ সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল স্থ-দর হয়ে আছে, হে-রদে স্কল তঃখ, স্কল বিরোধ, স্কল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মাহুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজ্ঞত্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মৃহুর্তে মৃহতে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্তে ক্সায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ য়ে-অমৃত ভারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুইয়ে দাও। ভার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুক ঘাসপাতার সকে আমার প্রাণকে সরস করে

মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের দক্ষে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই দেই তোমারসকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিস্ত হয়ে খুশি হয়ে যে-জ্বায়গাটিতে কারও লোভ
নেই দেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমম্খন্তীর চিরপ্রদন্ধ আলোকে পরিপূর্ণ
হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে
যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই
ঘ্চিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি
ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অস্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো
বৈ সঃ, রসং ছেবায়ং লক্ষ্বানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই
বসকে পেয়েই।

# পঞ্ম থশু, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

সংশোধন

| পৃষ্ঠা                     | ছত্ৰ           | অশু <b>দ্ধ</b>              | <b>32</b>           |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| २२७                        | ••             | নাড                         | चांড़               |
|                            |                | পঞ্চম থশু, শ্বিতীয় সংশ্বরণ |                     |
| २२६                        | ••             | বকের                        | বুকের               |
| ৩২৯                        | <b>~</b>       | <b>শিশতেই</b>               | মি <del>শিতেই</del> |
| 8 • •                      | २५             | বাগাদের                     | বাগানের             |
| 82%                        | ٩              | कविन                        | ক <i>হিল</i>        |
| 846                        | > 4            | কালিসাদের                   | কালিদাসের           |
| ত্রোদশ থণ্ড, প্রথম সংস্করণ |                |                             |                     |
| 95                         | >4             | ইচ্ছাটি মেলে                | ইচ্ছাটি মেলে'       |
| 95                         | २७             | তাহাদের                     | তারাদের             |
| চতু দশ্ থণ্ড               |                |                             |                     |
| >>9                        | >«             | বে চিরমধুর।                 | যে চিরমধুর          |
| ১২২                        | >9             | আজি সেই আশাতে               | আছি সেই আশাতে।      |
| <b>५७</b> २                | ৬              | এই দেশী ইম্পানি             | এই দেশী ইম্পানি।    |
| 386                        | <sup>5</sup> ર | এই তারা নাই।                | এই তাহা নাই :       |
| ৩০৬                        | *              | ব্যোষনি                     | ব্যোমন্             |

সংযোজন। গ্রন্থপরিচয়, পূর্বী

"পঁচিশে বৈশাধ" কৰিডাটির একটি অংশকে কবি গীতরূপ দিয়াছিলেন ( ২৩ বৈশাধ ১৩৪৮ )।

"এই তার জীবনের সর্বশেষ গান।" >

> ক্রষ্টবা : শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, "রবীন্দ্র-সংগীত", পৃ. ১৬২-৬০

# গ্রন্থ-পরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থণের প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অক্যান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মৃদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মৃদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

# পুরবী

পূরবী ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থথানি তৃই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী'ও 'পথিক''। ১৩২৪-১৩০০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩০১ সালে মুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাস 'ধাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে সন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশগুলি স্তষ্টব্য:

> হারুনা-মারু জাহাজ ২৪ দেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগস্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুতে প্রভলের মতো কিছুতেই শাস্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে ত্রস্ত সম্দ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না।…

২৫ সেপ্টেম্বর

কাল সমস্তদিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যথন ছাড়ল তথন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শাস্ত কিন্তু তথনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একথানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।…

স্রবীর প্রথম মুদ্রণে তৃতীয় একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"—প্রাতন বে-সব কবিতা অস্ত কোনো বইতে প্রথিত হয় নাই সেওলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইয়ছিল। বিতীয় সংস্করণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হয়, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা রবীল্র-রচনাবলীয় দশম খণ্ডের সংযোজনে মুদ্রিত হইয়ছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ ক্ষণে ক্ষণে রোদ্র উকি মারছে, কিন্তু দে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উদিপরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেডাচ্ছে।

আচ্ছন্ন স্থর্যের আলোয় আমার চৈতন্তের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রোস্তের সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়য় ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যস্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি স্থাবের সাজে মান্ত্রের প্রাণের যোগ সেদেশে তেমন যেন অস্তরঙ্গভাবে অন্তর্ভব করে না। সেই বিরলরোক্রের দেশে তারা ঘরে স্থাবির আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্তে যখন পর্দা কখনো বা অর্থেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তথন সেটাকে আমি ঔদ্ধতা বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী। স্থের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীণ হয়ে ছিল ওরই বহিবাপের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুম্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অন্থরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং এত রূপ এত ভাব এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে স্থর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনি আমার চিন্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্নয়ম্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাধায় শাধায় শুরু ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে ?

হে স্থ, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গৃত প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে, অপার্ণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপার্ণু, এই প্রার্থনারই নির্মারধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাছ তুলে বলছি, হে পৃষণ, হে পরিপূর্ণ, অপার্ণু, তোমার হিরণায় পাত্রের আবরণ

খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাহ্নে আচ্ছন্ন স্থর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

> ঘন অশ্রুবাপে ঘেরা মেঘের তুর্যোগে থড়্গ হানি ফেলো, ফেলো টুটি। ··

"লিপি" (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রাসঙ্গে 'পশ্চিম্যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশ পঠনীয়:

৩ অক্টোবর, ১৯২৪

হাকুনা-মাকু জাহাজ

এখনো স্থা ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। স্থােদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুথে হঠাৎ ছলে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল:

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্বিহীন

একই লিপি পড় বারে বারে ?

বৃঝক্তে পারলুম, আমার কোনো একটি আগম্ভক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌছেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া ষায় না।

সম্দ্রের দ্রতীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে ম্থ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, হুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচ্ল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি, সেই একথানির বেশি আর দরকার নেই; সে-ই ওর ষপেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই এক-থানিতেই সব-আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-কন্নাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। স্বরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গদ্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা,—সেই আলো, সেই স্থানর, সেই ভাষণ; দেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই স্বষ্টির ম্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই হুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। স্বাষ্ট-উৎসের মুথে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে তুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে তুথানি কচি পাতা বেরল, তথনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে ক্বপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। বীজ ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে তুই হয়ে গেল। তথনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাজ্জার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই তুলে উঠল স্ষ্টেতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়; কথনো বা গ্রীম্মের তপস্থা, কথনো বর্ষার প্লাবন, কথনো বা শীতের সংকোচ, কথনো বা বসস্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা ;—এর আবির্ভাব তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঞ্চর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে-উত্তাপটা কেরার হয়েছে বলে দেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদুতা ইশারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছু-দিন বাদে একটি নবীন বাণী পদার বাইরে এসে বলে, "এসেছি।"

আমার সহবাত্রী বন্ধু আমার ভারারি পড়ে বললেন—তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মান্থবের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদুতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচছে। তোমার এই লেখায় কোন্ধানে রূপক কোন্থানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বললুম—কালিদাস যে মেঘদ্ত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষরামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে ? স্বর্গ-মর্তের এই বিরহই তো সকল স্বাষ্টতে। এই মন্দাক্রান্তাভাভদেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই স্বাধী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনেমনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ওই বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"প্রবী" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পলাতকায় "শেষ গান" নামে মৃদ্রিত হইয়াছে। "পূরবী" ও "বিজয়ী" ১৩২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রচনা-তারিথ পাওয়া যায় নাই।

১০২৯ সালে সত্যেক্সনাথ দত্তের পরলোকগমনে কলিকাতায় যে শোকসভা অমুষ্ঠিত হয় রবীক্সনাথ 'সত্যেক্সনাথ দত্ত' কবিতাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিতাটির 'দিয়ে গেলে তোমার সংগীত' (পৃ. ১৩) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেথে গেলে' স্থলে 'রেথে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন; পূরবীর কোনো সংস্করণে এই সংশোধনটি সন্নিবিষ্ট হয় নাই; এই সংশোধন করিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। কবিক্বত এইরূপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিতার (পৃ. ৬৪) দ্বিতীয় ছত্তে 'মালাখানি' স্থলে 'মালাখানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মৃদ্রিত ছিল: "এই কবিতাটির অকারাস্ত সমন্ত শন্ধকে হসস্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।" অকারাস্ত সব শন্ধ হসন্তয়োগে মৃদ্রিত ছিল।

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা ঘুইটি কবির পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত ; রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মুক্তিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ড্লিপি সাহায্যে কোনে। কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ড্লিপির কোনো কোনো অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত ই ইইয়াছে, নিচে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

> "সাবিত্রী", ষষ্ঠ স্তবক 'চিহ্ন নাহি রাখে'র পর তোমার উৎসবধারা আসা-যাওয়া ত্-কুল ধ্বনিয়া নিত্য ছুটে যায়।

# वरोख-ब्रध्नायलो

তোমার নর্ভকীদল বিরহমিলন ঋশ্বনিয়া

পঞ্জনী বাজায়।

শ্বতি-বিশ্বতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত মৃক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নৃপুর-মন্দ্রিত,

হৃংথ আর স্থথ।

বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দবেগে ব্যথিত স্পন্দিত,

করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্ধ আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে!

আলো-আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা-আশঙ্কাতে

যাক মোরে হেনে।

সেই তরক্ষের উর্ধে দিক দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর, জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিষ্ণুর,

म् ७४ण ७५। इत्र ४।७ आगम् । ५०५६, प्रमान-महिमा ।

সব হব্দ মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের স্থর

নাহি তার সীমা।

"মৃক্তি", প্রথম ন্তবক 'সেখা মোর চিরন্তন শেষ'-এর পর

পথে যেতে যদি কভু সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি,

তোমারে কোপাও ;—

প্রভূ, যদি কভূ তব প্রভূত্বের দাবি মোর প্রতি ছেড়ে দিতে চাও !

তাহলে আস্থক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধৃতটে, শাস্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে;

শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে

আনমনে যাহা-তাহা ছবি।

শি<del>ণ্ড</del>র মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"ছ:খমপ্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,

তখনি তো জ্বানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

তৃংখ চেয়ে আরো বড়ো না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাধা নিচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রপহাস্তে আনিত চরম অসম্মান।
"কিশোর প্রেম", তৃতীয় তুবক 'অজানা কোন্ ভাবা'র পর
তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি,
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,
মিছে
কত কাঁদন কাঁদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা তৃইটির গীত-রূপ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে স্রষ্টব্য। গান তৃইটির প্রথম ছত্র যথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার"।

### লেখন

লেখন ১০০৪ সালে গ্ৰন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (কার্তিক ১০০৫) যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা নিচে মুদ্রিত হইল।

#### লেখন

যথন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাধায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেথানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যথন-তথন পথে-ঘাটে যেথানে-সেথানে হ্-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। হ্-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি

করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যন্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ন থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাল্লে স্থমন্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জ্ঞাপানে ছোটো কাব্যের অমর্থাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জ্ঞাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজ্ঞন্তে জ্ঞাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, ছটি-চারটি লাইন দিতে আমি কৃষ্টিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যথন রস পেতে লাগল তখন আমি অমুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্মে বিনয় করে বলেছি:

আমার লিখন ফুটে পথধারে

ক্ষণিক কালের ফুলে,

চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে

চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। শে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

পেলবারে যথন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তথন স্বাক্ষরলিপির থাতায় অনেক লিথতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিথতে লিথতে কতক তাঁদের থাতায় কতক আমার নিজের থাতায় অনেকজ্লি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অন্থরোধের থাতিরে লেখা ভক্ত হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অন্থরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেণ্ডলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখা-ণ্ডলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবিদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তঞ্চণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেথা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অমুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেথার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জনায়। এইজন্মই তরুণ লেথকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে যথন বরখান্ত করবার জন্মে কানাকানি করতে থাকেন তথন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেনসনের দাবি রেথে দাও।" এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেথাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছন্ধ বা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিশ্রলাকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সমূথে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা," তিনি জোর করেই বললেন, "কোনে: সংশয় নেই।"

আমার রচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি স্কর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সংগ্রেজাত স্কর শিথিয়ে দিই। তথন থেকে সে-পানের স্করগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ-সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি ১৪—৬৭

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

বোধ হল—মনে হল ভালোই লিখেছি। বিশ্বরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিশ্বর বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম:

তোমারে ভূলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজ্বের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্মে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন কি, একে বড়ো আকারে লেথাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুক্ক কবিবৃদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা:

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে, ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে। কিছুই নাহি বে হায় এ বুকের কাছে— য। কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে ॥

আবার বললেম, শাবাশ। হাদরের ভিতরকার শৃত্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ-কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীনদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজ্ঞে নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকাশে গছন মেঘে গভীর গর্জন, প্রাবণের ধারাপাতে প্রাবিত ভূবন। কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে ডাকিলে আমার তুমি ? পূর্ণ নাম ধরে আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সমর
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অস্বর পৃথ্ী পথচিছ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে—সে আজকের কথা নয় এই ভাবের তুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তহু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা:

প্রভু, তুমি দিয়েছ বে-ভার

যদি তাহা মাথা হতে এই জীবনের পথে

নামাইরা রাখি বার বার

জেনো তা বিদ্রোহ নয়, কীণ প্রাস্ত এ স্থানয়,

বলহীন প্রান আমার ॥

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মত ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর সহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অক্যান্ত কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসথানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে 'লেখন' এক-খণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে-পত্র লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই:

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমংকার—ছ-চার ছত্ত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি স্থ-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩এর পৃঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম ছ লাইন। মধা

- ১। তোমারে ভূলিতে মোর হল নাকো মতি
- ২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
- ৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন
- ৪। প্রভূত্মি দিয়েছে যে ভার
- ৫। তথু এইটুকু মূথ অতি অকুমার (প্রথম হ লাইন।) ১
- › এই পাঁচটি কৰিতাই ব্ৰবীশ্ৰ-বুচনাবলীতে বৰ্জিত হইরাছে। পঞ্চম কবিতাটির অবশিপ্ত ছুই ছত্র :

ত্বির হরে সহ্ন করে। পরিপূর্ণ ক্ষতি, শেবটুকু নিয়ে থাক নিষ্ঠুর নিরতি। সবগুলিই 'পত্রলেখা'য় ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে ষেন কিছু বলবেন না।

তথন আমার মনে পড়ল যথন 'পত্রলেখা'র পাঙুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তথন প্রিয়ম্বনার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অস্কত 'পত্র-লেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে "এই লেখনগুলি শুরু" "টানে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জন্ম রচিত নহে; ১৮০ পৃষ্ঠার 'একা একা শৃন্ম মাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১০ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যালাল প্রভৃতি নানাস্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১০২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আতোপান্ত কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিরপে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আথ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা, ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রচনাবলী সংস্করণে মুদ্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে i

# মুক্তধারা

মৃক্তধারা ১৩২২ সালের বৈশাধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাধ, ১২২৯) রবীক্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

আমি 'মৃক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অন্থবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেভেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মান্ত্রয়কে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা ষে-মস্থান্ত্রকে তারা মারে সেই মস্থান্থ যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে —তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মান্ত্র্যকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার শীড়িত মান্ত্রহ। নিজের বয়ের হাত থেকে নিজে মৃক্ত হবার জন্তো সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনপ্তর হচ্ছে যেরের হাতে মারথানেওয়ালার ভিতরকার মান্ত্রহ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-নার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মান্ত্র্য আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডি তারই—মৃক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাডিয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বনদী মান্ত্রয়টি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মৃক্তি পেতে হবে মৃক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভৃতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনপ্রয়, আর মান্ত্রয় হচ্ছে অভিজিৎ।…

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্লিত নাম ছিল 'পথ'; শ্রীমতী রাম্ম অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীজ্ঞনাথ লিখিতেছেন:

আমি সমন্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম শেব হবে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, স্থারমাকে এতে পাবে না।'

### গল্প গ্রহ

রচনাবলীর বর্তমান থণ্ড হইতে গল্পগুচ্ছ, সাময়িক পত্তে প্রকাশকালের অহুক্রম যতদ্র জানা যায়, তদহুসারে, মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া গেল:

ঘাটের কথা কার্তিক ১২৯১, ভারতী রাজপথের কথা অগ্রহায়ণ ১২৯১, নবজীবন মুকুট বৈশাণ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, বালক

> 'ভামুসিংছের পত্রাবলী', পত্র ৪৩

"ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্প' (১৫ কান্তন ১৩০০) পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "মুকুট" 'ছুটির পড়া' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মুকুটের নাট্যরূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে মুক্তিত হইয়াছে।

রবীজ্ঞনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়:

ছোট গল্প। ১৫ ফাস্কন ১৩০০

বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১

কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১

श्च-मम्बर् । ১७०२ **ः** 

গল্পজ্জ ১ম খণ্ড। ১৩০ ৭

গর (গরগুচ্ছ ) ২য় খণ্ড। ১৩०৭

कर्मकल। ১৩১०

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। ২ হিতবাদীর উপহার। ১৩১১

আটটি গল্প [ ২০ নবেম্বর ১৯১১ ]

গল্প চারিটি [ ১৮ মার্চ ১৯১২ ]

গল্পসপ্তক [ ১৩২৩ ]

পয়লা নম্বর। ১৩২৭

তিন সঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত গল্পগুছেই সর্বাপেক্ষা অ্থিক গল্প আছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ সংস্করণে 'গল্পগুডকে'র পরবর্তী এবং 'তিন সঙ্গী'র পূর্ববর্তী গল্প, ষেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলিও সংকলিত হইয়াছে; 'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার নৃত্রন সংস্করণ হয় নাই। 'তিন সঙ্গী' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাপ যে-সকল গল্প বা গল্পের খদড়া লিখিয়াছিলেন সেগুলি এখনো কোনো গ্রন্থে সন্মিবিষ্ট হয় নাই। রবীক্স-রচনাবলীতে গল্পগুছে পর্যায়ে এই সব গল্পই ক্রমশ্ প্রকাশিত হইবে।

- ১ ১৯০৮-৯ সালে ইণ্ডিরান প্রেস ছোট গলের সংগ্রহ গলগুচছ পাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিন ভাগে বিশ্বভারতী-সংশ্বরণ গলগুচছ প্রকাশিত হয়।
- ্ এই গ্রন্থাবলীর 'সংসার চিত্র'. 'সমাজ চিত্র', 'রজচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোট গলগুলি প্রকাশিত হইরাছিল।
  - 😕 বালকপাঠ্য গল্পের সঞ্চর ।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিথারিণী" গল্প সাময়িক পত্রে মুক্তিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অন্থমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এই জন্ম রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছের মূল পর্যায় হইতে এটি পরিত্যক্ত হইল। অন্যান্ম বর্জিত রচনার সহিত এটি মুক্তিত হইবে।

উপরে যে-সকল গল্পসংগ্রহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া, নিম্নলিধিত গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপের গল্প স্থান পাইয়াছে; এগুলি রচনাবলীতে 'উপত্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু 'গল্পগ্রুছ' পর্যায়ে নহে।

> লিপিকা। ১৯২২ সে। বৈশাথ ১৩৪৪ প্রসার। বৈশাথ ১৩৪৮

স্বরচিত ছোটো গল্প সম্বন্ধে রবীক্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-সকল উল্লেখ ও মস্তব্য ক্রিয়াছেন নিচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

५५८ हाक्र १२३३

· বর্ধার সমান স্থরে অন্তর বাহির পুরে সংগীতের মুষলধারায়,

পরানের বহুদ্র কুলে ভরপুর,

বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।

তথন সে পুঁথি ফেলি ছুয়ারে আসন মেলি বসি গিয়ে আপনার মনে,

বাস ।গরে আপনার মনে, কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই

मीर्चमिन कांग्रिट्य ट्यम्प्स ।

মাথাটি করিয়া নিচূ বসে বসে রচি কিছু

বহুষত্নে সারাদিন ধরে,—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত

গল্প লিখি একেকটি করে।

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো হৃঃথকথা

নিতান্তই সহজ সরল,

সহস্র বিশ্বতিরাশি প্রত্যহ মেতেছে ভাসি,

় তারি ছ-চারিটি অশ্রুজন।

নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ। অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ। জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত, অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল, অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীতির ধুলা কত ভাব, কত ভয় ভুল সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি ঝরঝর বরষার মতো---ক্ষণ-অশ্ৰু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি শব্দ তার শুনি অবিরত। (मरे मव एकाएकना, - নিমেষের লীলাথেলা চারিদিকে করি স্থূপাকার,

জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

একটি বিশ্বতি বৃষ্টি

—"বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী'

সাজাদপুর ৩০ আয়াট ১৮৯৩

. আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্টা আমার আসল কাজ। এক্-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় স্থাও পাওয়া ষায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণধীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় .. —ছিন্নপত্র

তাই দিয়ে করি সৃষ্টি

শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাধায় একটা হুগালি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যাহোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বিদি তাহলে কতকটা মনের স্থথে থাকি এবং ক্বন্তকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের স্থথের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা স্থথ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির দমন্ত অব্দর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের দলী হবে, বর্ষার দময় আমার বন্ধবরের সংকীর্ণতা দ্র করবে এবং রোদ্রের দময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্মের মধ্যে আমার চোথের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ দকালবেলায় তাই গিরিবালা নামী উজ্জ্বল স্থামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। দবেমাত্র পাচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অল্পে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রোদ্রের পরম্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তক্বতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আদা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হলতাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্ম অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তব্ সে মনের মধ্যে আছে। তালে কিছুক্ষণের জন্ম অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তব্ সে মনের মধ্যে আছে। তালিম ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিথে...নিজেকে নিজে স্থ্যী করতে পারি। তালি তালি তালি কিছুক্বনে

বোলপুর ২৮ ভান্ত ১৩১৭

···সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্ত লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভ্রিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে,ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটো গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। তেনই পত্রে প্রতি সপ্তান্থেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার স্বত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর স্ম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অক্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।…

— শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র ১

িচৈতা ১৩৪৭

· আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন

১ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', পরিশিষ্ট

28---@r

তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তথন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেথকের অভাব ছিল না. তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশকা হয় একসময় গল্পগছ বুর্জোয়া লেথকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃষ্ঠ হবে। এখনি যথন আমার লেথার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তথন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অন্তিম্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তির মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে। ...

[(本) 285]

···অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হ্য পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যথন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে খণ্ডরবাড়ি চলে গেল, তার वक्कता घाटि नार्टेट नार्टेट वनावनि कत्रट नागन, व्यारा, य भागनाटि य्याप्त, খণ্ডরবাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম তৃষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে ভার মামার কাছে। এইটুকু চোথে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে ? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিথেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অমুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভূল করবে। 'কন্ধাল' কি 'ক্ষ্ধিত পাষাণ'কে হয়তে! খানিকটা বলতে পার, কারণ দেখানে কল্পনার প্রাধান্ত, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমহা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গছেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজগ্র আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গভা আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তবে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গতে, ষেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবন্ধে, পতের ঝোঁক খুব

১ এটব্য: রবীক্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যবিচার"; 'কবিতা', আবাঢ় ১৩৪৮

বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গখ্য-পখ্য গোছের। গখ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপানহের সঙ্গে সন্ধা। মোপানার মতো বে-সব বিদেশী লেখকের কখা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলা লিখেছি, বাঙালি সমাজের বান্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'তুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল ? সে-সব romantic situation কি তথন ঘটতে পারত ? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামস্ত-তম্ব নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার রস তিনি যেথান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-স্ব কাণ্ডকারধানা আছে, সেওলো তাঁর শ্বতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বহ্নিমকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। বী dull সমাজ ছিল তথন। তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার न्यप्रांहे हेन्छानि प्यामात्मत्र शतिरवत्र मत्न এकठी छेन्नान्ना এत्न निरम्रिहन। वितन्त থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল,—আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। যুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দক্ষন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে করাসি যদি হত আজ আমরা স্ব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বন্ধিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুরি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম তা ভূলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার স্থুখ তুংখ ভালোবাসা কি তথন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স। — শ্রীবৃদ্ধদেব বস্থুর সহিত আলোচনার অমুলিপি ই

১ এটব্য: "দাহিত্য, গান, ছবি", প্রবাদী, আবার ১৩৪৮

[ <8 (平 2>85 ]

…আমি একদা যথন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অম্বর্ভব করেছিলুম তথন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখতুংখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ স্প্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা ক'জ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর স্প্টিতে মানবজীবনের সেই স্থতুংথের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে ক্রযিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক স্থতুংথ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগ্রচ্ছে, কোনো সামন্তব্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। 

— শ্রীবৃদ্ধদেব বস্থকে লিখিত পত্র হ

উত্বায়ণ, ১ জুন ১৯৪১

আমার বয়স তথন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্লগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই তৃংথ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'' এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো ছিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। · · — শ্রীহিরণকুমার সাভালকে লিখিত পত্র

# শান্তিনিকেতন

বর্তমান থণ্ডে শান্তিনিকেতন ৪-১০ থণ্ড প্রকাশিত হইল। রচনাবলী পঞ্চদশখণ্ডে শান্তিনিকেতন ১১-১২ এবং ষোড়শ খণ্ডে ১৩-১৭ প্রকাশিত হইবে ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায় সমাপ্ত হইবে।

১ দ্রপ্তব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" ; 'কবিতা', আহিন ১৯৪৮

<sup>ু</sup> এইবা: পরিচর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গরগুতেহর রবীন্দ্রনার্থ"

# বর্ণাকুক্রমিক সূচী

| অকালে যথন বসস্ত আসে             | ••• | •••   | दथद          |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|
| অথণ্ড পাওয়া                    | ••• |       | 8•₽          |
| অজানা ফুলের গন্ধের মতো          | ••• | •••   | ১৭২          |
| অতল আঁধার নিশা-পারাবার          | ••• |       | >७०          |
| <b>অ</b> তিথি                   |     | •••   | >• &         |
| অতীত কাল                        | ••• | •••   | ત્રહ         |
| অদেখা                           | ••• | •••   | <b>ેર</b> ર  |
| অনন্তকালের ভালে                 | ••• | •••   | >9>          |
| অনন্তের ইচ্ছা                   | ••• | •••   | ৪৩৬          |
| অনেকদিনের কথা সে যে             | ••• | •••   | >0>          |
| অন্তর বাহির                     | ••• | •••   | <b>૭</b> ২8  |
| অন্তৰ্হিতা                      | ••• | •••   | <b>ن</b> ∘ د |
| অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা     | ••• | •••   | 99           |
| অন্ধক†র                         | ••• | •••   | 28A          |
| অপরিচিতা                        | ••• | •••   | ७२           |
| অবকাশ কর্মে খেলে                | ••• | • • • | ১৮২          |
| অবসান                           | ••• | •••   | وم           |
| অভ্যাস                          | ••• | •••   | ৩৪৬          |
| অমৃত যে সত্য তার নাহি পরিমাণ    | ••• | •••   | ১৮২          |
| অসীম আকাশ শৃত্য প্রসারি রাখে    | ••• | •••   | ১৬৮          |
| অস্তরবির আলো-শতদল               | ••• | •••   | >96          |
| षर:                             | ••• | •••   | তণ ৭         |
| আকন্দ                           | ••• | •••   | ১২৭          |
| ষ্মাকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে | ••• | •••   | ১৬৮          |
| আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ           | ••• | •••   | ১৮৽          |
| আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাথে | ••• | •••   | >6>          |

#### রবীক্স-রচনাবলী **৫**8২

| আকাশভরা তারার মাঝে                    | ••• | ••• | ৽৽             |
|---------------------------------------|-----|-----|----------------|
| আকাশে উঠিল বাতাস                      | ••  | ••• | ১৬৩            |
| আকাশে তো আমি রাথি নাই                 | ••• | ••• | ১৬৬            |
| আকাশে মন কেন তাকায়                   | ••• | ••• | >9>            |
| আকাশের তারায় তারায়                  | ••• | ••• | ১৬৬            |
| আকাশের নীল                            | ••• | ••• | ১৬৩            |
| আগমনী                                 | ••• | ••• | २৮             |
| আগুন আমার ভাই                         | ••• | ••• | २२৫            |
| আগে খোঁড়া করে দিয়ে                  | ••• | ••• | 242            |
| আজিকার দিন না ফুরাতে                  | ••• | ••• | >> 0           |
| <b>আত্মপ্র</b> ত্যয়                  | ••• | ••• | 8 \$ 8         |
| আল্মদমর্পণ                            | ••• | ••• | 870            |
| আত্মার প্রকাশ                         | ••• | ••• | ৩৮২            |
| আদেশ                                  | ••• | ••• | ৩৮৫            |
| আঁধার সে যেন বিরহিণী বধ্              | ••• | ••• | ১৬৩            |
| আঁধারে একেরে দেখে একাকার করে          | ••• | ••• | ذ <i>حا</i> د  |
| আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে               | ••• | ••• | ४५             |
| অনিমন                                 | ••• | ••• | ७8             |
| আন্মনা গো আন্মনা                      | ••• | ••• | . ৬৪           |
| আপন অসীম নিক্ষ্পতার পাকে              | ••• | ••• | <b>`</b> > 9 ° |
| আপনি আপনা চেয়ে                       | ••• | ••• | ১৮২            |
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে                   | ••• | ••• | २১১            |
| আমার প্রাণের গানের পাথির দল           |     | ••• | ८७८            |
| আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন               | ••• | ••• | >%0            |
| আমার বাণীর পতক গুহাচর                 | ••• | ••• | >6>            |
| আমার লিখন ফুটে পথধারে                 | ••• | ••• | 263            |
| আমারে পাড়ায় পাড়ায় থেপিয়ে বেড়ায় | ••• | ••• | २५७            |
| আমারে যে ডাক দেবে                     | ••• | ••• | 84             |
| আমি জানি মোর ফুলগুলি                  | ••• | ••• | ১৬৭            |
| আমি পথ দূরে দূরে দেশে দেশে            | *** | *** | >88            |
|                                       |     |     |                |

|                              | বর্ণাসুক্রমিক সূচী |     | ¢89          |
|------------------------------|--------------------|-----|--------------|
| আমি মারের সাগর পাড়ি দেব     | •••                | ••• | ২৽৬          |
| আরো আরো প্রভু আরো আরে        | 1                  | ••• | २०৮          |
| আলো যবে ভালোবেসে মালা চ      | ₹¥ ···             | ••• | > <i>₀</i> 8 |
| আলোকের সাথে মেলে             |                    | ••• | 292          |
| আলোকের শ্বতি ছায়া           | •••                | ••• | > <i>e</i> 8 |
| আলোহীন বাহিরের               | •••                | ••• | <b>39¢</b>   |
| আশক্ষা                       | •••                | ••• | و ٥ ر        |
| আশা                          | •••                | ••• | <b>৬</b> 9   |
| অ <b>াশ্ৰ</b> ম              | •••                | ••• | e88          |
| আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া | •••                | ••• | 75           |
| আসিবে সে আছি সেই আশাতে       | ···                | ••• | • >२२        |
| আহ্বান                       | •••                | ••• | 8F           |
| ইটালিয়া                     | •••                | ••• | >60          |
| উৎসবের দিন                   | •••                | ••• | ৩১           |
| উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন      | •••                | ••• | ১৭৮          |
| উদয়ান্ত তুই তটে             | •••                | ••• | >84          |
| উষা একা একা আঁধারের দারে     | •••                | ••• | 590          |
| একটি পুষ্পকলি                | •••                | ••• | > <b>७</b> ७ |
| একদিন ফুল দিয়েছিলে হায়     | •••                | ••• | >149         |
| একা এক শৃত্যমাত্র নাই অবলম্ব | •••                | ••• | 250          |
| এবারের মতো করো শেষ           | •••                | ••• | અદ           |
| <b>હ</b>                     | •••                | ••• | 8 • ৩        |
| ও তো আর ফিরবে না রে          | •••                | ••• | २०৫          |
| ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারি    | •••                | ••  | >99          |
| ওই ভন বনে বনৈ                | •••                | ••• | 398          |
| ওগো অনন্ত কালো               | •••                | ••• | 262          |
| ওগো বৈতরণী                   | •••                | ••• | >>@          |
| ওগো মোর না-পাওয়া গো         | •••                | ••• | ১৩৭          |
| ওগো হংসের পাঁতি              | •••                | ••• | <b>১</b> ৭৬  |
| ওরে আকাশ জুড়ে মোহন স্থরে    | •••                | *** | २५७          |
|                              |                    |     |              |

## **८८८** इती<u>ख</u>-त्राञ्चा

ক্ষাল

| কৰ্ম                            | *** | •••   | २२०              |
|---------------------------------|-----|-------|------------------|
| কর্ম আপন দিনের মজুরি            | ••• | •••   | <b>&gt;9&gt;</b> |
| কহিলাম ওগো রানী                 | ••• | •••   | ১৫৩              |
| কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে        | ••• | •••   | ৯৫               |
| কাছে থাকার আড়ালখানা            | ••• | •••   | >98              |
| কাছের থেকে দেয় না ধরা          | ••• | •••   | <b>&gt;</b> २०   |
| কাজ্ব সে তো মান্থবের এই কথা ঠিক | ••• | •••   | > >>             |
| কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে          | ••• | •••   | >99              |
| কানন কুস্থম উপহার দেয় চাঁদে    | ••• | •••   | <b>&gt;</b> 60   |
| কিশোর প্রেম                     | ••• | •••   | ><>              |
| কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল          | ••• | •••   | ১৬৩              |
| কুনকেলি কৃদ্ৰ বলি               | ••• | •••   | ンゆか              |
| কুয়াশা ধদি বা কেলে পরাভবে ঘিরি | ••• | •••   | <i>১৬৬</i>       |
| <i>কৃত্</i> জ                   | ••• | •••   | <b>२</b> २       |
| <b>ক্ষ</b> ণিকা                 | ••• | •••   | d٦               |
| ক্ষমা ক'রো যদি গর্বভরে          | ••• | ***   | 99               |
| क्क िरू जैंदक मिट्य             | ••• | •••   | ৫৩               |
| খুঁজতে যথন এলাম সেদিন           | ••• | •••   | , F8             |
| খেলা                            | ••• | •••   | ั 🍦              |
| খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী      | ••• | •••   | <b>&gt;</b> 98   |
| খোলো খোলো হে আকাশ               | ••• | •••   | <b>«</b> 9       |
| গগনে গগনে নব নব দেশে রবি        | ••• | ~ • • | ১৬৫              |
| গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার     | ••• | •••   | દ્રહ             |
| গানের কাঙাল এ বীণার তার         |     |       | <b>&gt;</b> %8   |
| গানের সাজি                      | ••• | •••   | ৩৩               |
| গানের সাঞ্চি এনেছি আজি          | ••• | •••   | ৩৩               |
| গিরি যে ভূষার                   | ••• | •••   | <b>\98</b>       |
| গিরির ত্রাশা উড়িবারে           | ••• | •••   | <b>&gt;</b> 98   |
| গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে | ••• | •••   | ১৬৭              |

••• ••• 500

| বৰ্ণাসুক্ৰ                        | মিক সূচী |     | <b>¢</b> 8¢         |
|-----------------------------------|----------|-----|---------------------|
| গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই         | •••      | ••• | 202                 |
| গোলাপ বলে, ওগো বাতাস              | •••      | *** | 90                  |
| ঘন অশ্রুবাম্পে ভরা মেঘের ত্র্যোগে | •••      | ••• | 80                  |
| ঘাটের কথা                         | •••      | ••• | <b>₹8</b> €         |
| ঘুমের আঁধার কোটরের তঙ্গে          | •••      | ••• | >%0                 |
| <b>५</b>                          | •••      | ••• | >२8                 |
| চপল ভ্রমর হে কালো কাজল আঁথি       | •••      |     | 774                 |
| চলিতে চলিতে খেলার পুতৃল           | •••      | ••• | ১৬৩                 |
| চাঁদ কহে শোন্                     | •••      | ••• | <b>५१</b> ८         |
| চান ভগবান প্রেম দিয়ে 'হাঁর       | •••      | ••• | ১৬২                 |
| চাবি                              | •••      |     | >>@                 |
| চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে         | •••      | ••• | ১৬৬                 |
| दीवी                              | •••      | ••• | ১৩২                 |
| চিরনবীনতা                         | •••      | ••  | <i>७</i> द 8        |
| চেয়ে দেখি হোথা তব                | •••      | ••• | >99                 |
| ছন্দে লেখা একটি চিঠি              | •••      | ••• | ১৬                  |
| ∌বি                               | •••      | ••• | ৫৩                  |
| ছুটির পর                          | •••      | ••• | 8 <b>~</b> °        |
| জগতে মৃ্জ্তি                      | •••      | •   | इ ३७%               |
| জন্ম মোদের রাতের আঁধার            | •••      | ••• | द७८                 |
| জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে       | •••      | ••• | 8ਵ                  |
| জয় ভৈরব জয়ে শংকর                | •••      | ••• | <b>&gt;</b> 26, >28 |
| জানি আমি মোর কাব্য                | •••      | ••• | 205                 |
| জীবন-থাতার অনেক পাতাই             | •••      | ••• | >9¢                 |
| জীৰ্ণ জয়-তোরণ-ধৃলি 'পর           | •••      | ••• | >@8                 |
| জীবন-মরণের স্রোতের ধারা           | •••      | ••• | >9%                 |
| জোনাকি সে ধৃলি খুঁজে সারা         | •••      | ••• | >%৫                 |
| ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে        | •••      | ••• | >90                 |
| ঝড়                               | •••      | ••• | 99                  |
| ঝড়ের মূখে ভাসল তরী               | • •      | ••• | २०€                 |
| >8 <del> + &gt;</del>             |          |     |                     |

#### রবীক্র-রচনাবলী ¢85

| তথন তারা দৃপ্ত-বেগের            | •••   | ••• | 8              |
|---------------------------------|-------|-----|----------------|
| তপোবন                           | •••   | ••• | 8¢9            |
| তপোভঙ্গ                         | •••   | ••• | 25             |
| তরী বোঝাই                       | •••   | ••• | ୭ ବ ଜ          |
| ভারা                            | •••   |     | ه و            |
| তারার দীপ জ্বালেন ষিনি          | •••   | ••• | ১৬২            |
| তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে | •••   | ••• | ১৩৬            |
| তিনতলা                          | •••   | ••• | <b>99</b> 7    |
| তীৰ্থ                           | •••   | ••• | <b>৩</b> ২ ৭   |
| <b>তৃতী</b> য়া                 | •••   | ••• | <b>&gt;</b> २० |
| তোমায় আমি দেখি নাকো            | •••   | ••• | 95             |
| তোমার বনে ফুটেছে খেত করবী       | •••   | ••• | 247            |
| তোমারে প্রিয়ে হৃদয় দিয়ে      | •••   | ••• | 293            |
| তোর শিকল আমায় বিকল করবে না     | •••   | ••• | २५३            |
| দ্ধিন হতে আনিলে বায়ু           | •••   | ••• | >9%            |
| দর্পণে যাহারে দেখি              | ••    | ••• | <b>३</b> ४२    |
| দশের ইচ্ছা                      | •••   | ••• | 80>            |
| দাঁড়ায়ে গিরি শির              | •••   | ••• | ১৬১            |
| लान                             | •••   | ••• | 36             |
| দিন দেয় তার সোনার বীণা         | •••   | ••• | <b>&gt;</b> 92 |
| দিন হয়ে গেল গত                 | •••   | ••• | <b>&gt;%</b> 8 |
| দিনাস্তের ললাট লেপি             | •••   | ••• | >99            |
| দিনে দিনে মোর কর্ম              | •••   | ••• | 595            |
| দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে     | •••   | ••• | >98            |
| দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন       | •••   | ••• | ১৭৩            |
| দিনের রৌস্তে আরুত বেদনা         | •••   | ••• | >@8            |
| দিবসের অপরাধ                    | • • • | ••• | 20b            |
| দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল       | •••   | ••• | >98            |
| দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা   | •••   | ••• | ১৭৬            |
| <del>इ</del> रे                 | •••   | ••• | ৩০৬            |
|                                 |       |     |                |
|                                 |       |     |                |

|                               | বর্ণাসুক্রমিক সূচী |       | ¢89            |
|-------------------------------|--------------------|-------|----------------|
| দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে      | ***                |       | ১৬২            |
| ত্ঃথ তব যন্ত্রণায়            | •••                | •••   | ૱૭             |
| তুঃখ-সম্পদ                    |                    | •••   | ७७             |
| হু:খের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময়  |                    | ••    | >90            |
| তৃ:খেরে যথন প্রেম করে শিরোম   | ने                 |       | >4<            |
| ত্যার-বাহিরে যেমনি চাহি রে    | •••                | •••   | ૭૯             |
| ত্র্ম দূর শৈলশিরের            |                    | •••   | <b>&gt;</b> २७ |
| দ্র এসেছিল কাছে               | •••                | •••   | >#>            |
| দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায়     | •••                | •••   | ५७३            |
| দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে     | •••                | •••   | ১৭৮            |
| দেবতা যে চায় পরিতে গলায়     |                    | • • • | <b>५</b> १৫    |
| দেবতার স্বষ্ট বিশ্ব           |                    |       | >90            |
| দেবমন্দির-আঙিনাতলে            |                    | •••   | 565            |
| দোসর                          |                    | •••   | ৮৭             |
| দোসর আমার দোসর ওগো            | •••                | •••   | <b>৮</b> ٩     |
| <b>ख</b> हो                   |                    | •••   | ৩৩২            |
| ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষ্ধিত রাছ | •••                | •••   | ১৭৮            |
| ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি              | •••                | •••   | >90            |
| ধরায় যেদ্ন প্রথম জাগিল       | ***                | •••   | 'नकर           |
| ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে     |                    | •••   | 398            |
| ধীর যুক্তাত্মা                | •••                | •••   | 35¢            |
| धूनाय मातिरन नाथि             |                    | •••   | <b>246</b>     |
| ন্টরাজ নৃত্য করে নব নব        | •••                | •••   | ১৭২            |
| नहीं ७ कृत                    | •••                |       | ৩৮০            |
| নবযুগের উৎসব                  |                    | •••   | ৩১৩            |
| ন <b>মন্তে</b> ২স্ত           | •••                | ***   | 8२०            |
| নমো যন্ত্ৰ নমো যন্ত্ৰ         | •••                | ••    | 757            |
| নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই     |                    | • • • | 5 <b>4</b> 5   |
| না-পাওয়া                     | •••                | •••   | ১৩৭            |
| নানা রঙের ফুলের মতো           | •••                | •••   | > <i>e</i>     |

## ८४ द्वीस्त-त्रघ्नांवनो

নিত্যধাম

| নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় | •   | •••   | > <b>%</b> 8   |
|------------------------------|-----|-------|----------------|
| নিমেষকালের অতিথি যাহারা      | ••• | •••   | 597            |
| নিমেষকালের থেয়ালের লীলাভার  | ••• | •••   | ६७८            |
| নিয়ম ও মৃক্তি               | ••• | •••   | 8२३            |
| নিৰ্বিশেষ                    | ••• | •••   | ৩৽৩            |
| নিষ্ঠা                       | ••• | •••   | ৩৫৭            |
| নিষ্ঠার কাজ                  | ••• | •••   | ৩৫৮            |
| নীড়ের শিক্ষা                | ••• | •••   | ৩৯৭            |
| নীরব যিনি তাঁহার বাণী        | ••• | • • • | 696            |
| নৃতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে  | ••• | •••   | >90            |
| পঁচিশে বৈশাখ                 | ••• | •••   | ಇ              |
| পদ্ধনি                       | ••• | •••   | ۶۶             |
| পথ                           | ••• | • • • | >88            |
| পথ বাকি আর নাই তো আমার       | ••• | •••   | <b>હ</b> ર     |
| পথে হল দেরি ঝরে গেল চেরি     | ••• | •••   | >७৫            |
| পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয় | ••• | •••   | : ७৮           |
| পরশরতন *                     | ••• | •••   | <b>७</b> 88    |
| পরিণয়                       | ••• | •••   | <b>৩৩</b> 8    |
| পর্বতমালা আকাশের পানে        | ••• | •••   | 245            |
| পশুব কন্ধাল ওই               | ••• | •••   | <b>&gt;</b> 00 |
| পাওয়া                       | ••• | • • • | ২৮¢            |
| পাওয়া ও না-পাওয়া           | ••• | •••   | ৪৩৮            |
| পারের ঘাটা পাঠাল তরী         | ••• | •••   | <b>ৰ</b> ধ     |
| পারের তরীর পালের হাওয়ার     | ••• | •••   | ১৭২            |
| পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়       | ••• | •••   | <b>૨</b> હ     |
| পুঁশ্বি-কাটা ওই পোকা         | ••• | •••   | >9>            |
| পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল      | ·   | •••   | >90            |
| পূরবী                        | ••• | •••   | ৩              |
| পূৰ্ণতা                      | ••• | •••   | 8&             |
| `                            |     |       |                |

| বণাসুক্র                          | মিক সূচী |       |
|-----------------------------------|----------|-------|
| পূৰ্ণতা                           | •••      |       |
| পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে     | •••      | •••   |
| পৌরপথের বিরহী তঙ্গর কানে          | •••      | •••   |
| প্রকাশ                            | •••      |       |
| প্রজাপতি পায় অবকাশ               | • • •    | • • • |
| প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে         |          | •••   |
| প্রতিদিন নদীশ্রোতে পুষ্পপত্র করি  | •••      | •••   |
| প্রদীপ যখন নিবেছিল                | •••      | •••   |
| প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি     | •••      | •••   |
| প্রবাহিণী                         | • •      | •••   |
| প্রভাত                            | •••      | •••   |
| প্রভাত-আলোরে বিজ্ঞপ করে           | ***      | •••   |
| প্রভাতী                           | •••      | •••   |
| প্রভেদের মান যদি ঐক্য পাবে তবে    | •••      | •••   |
| প্রাণ                             |          | •••   |
| প্রাণ ও প্রেম                     |          |       |
| প্রাণগঙ্গা                        | •••      | •••   |
| প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ              | •••      | •••   |
| প্রার্থনা                         | •••      | •••   |
| প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ | •••      | •••   |
| ফল                                | •••      | •••   |
| ফাগুন শিশুর মতো                   | •••      | •••   |
| ফুৱাইলে দিবসের পালা               | •••      | •••   |
| ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষ্ যার রহে   | •••      | •••   |
| ফুলগুলি যেন কথা                   | •••      | •••   |
| ফুলে ফুলে <b>য</b> বে             | •••      | •••   |
| ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীত       | •••      | •••   |
| ফেলে যবে যাও একা থুন্নে           | •••      | •••   |
| ফেলে রাথলেই কি পড়ে রবে           | •••      | •••   |
| বকুল-বনের পাথি                    | •••      | • • • |
| বদল                               | •••      |       |
| বনস্পতি                           | •••      | •••   |
| বৰ্তমান যুগ                       | •••      | •••   |
| বৰ্ষশেষ                           | •••      | ***   |
| বর্ষার নবীন মেঘ                   | •••      | •••   |
| বলেছিমু ভূলিব না                  | •••      | ••    |
| বসস্ত তুমি এসেছ হেপায়            | •••      | •••   |

### রবীন্দ্র-রচনাবলী 660

বসম্ভ সে কুঁড়ি ফুলের দল

| the at Kit Kalari               | ***   |       |             |
|---------------------------------|-------|-------|-------------|
| বসস্তবায়ু কুস্থমকেশর           | •••   | •••   | >9 <b>%</b> |
| বহুদিন মনে ছিল আশা              | •••   | •••   | ৬৭          |
| বহ্নি যবে বাঁধা থাকে            | ***   | •••   | 200         |
| বাজে রে বাজে ডমরু বাজে          | •••   | •••   | ২৩৮         |
| বাতাস                           | •••   | •••   | 90          |
| বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল             | •••   | •••   | ৩৪ ৽        |
| বিজয়ী                          | •••   | •••   | 8           |
| विष्मि कूम                      | •••   | •••   | > 8         |
| বিদেশে অচেনা ফুল                | •••   | •••   | २१२         |
| বিধাতা যেদিন মোর মন             | •••   | •••   | >>¢         |
| বিপাশা                          | •••   | •••   | >>5         |
| বিভাগ                           |       | •••   | ७२३         |
| বিম্পতা                         | •••   | •••   | ৩৬০         |
| বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি     | • • • | •••   | >७१         |
| বিরহিণী                         | • • • | •••   | ১৩৬         |
| বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী |       | •••   | ১৬৩         |
| বিশ্ববোধ                        | •••   | •••   | 609         |
| বিশ্বব্যাপী                     |       | •••   | <b>ు</b> ప  |
| বিশ্বাস                         |       | •••   | ৩৫৩         |
| বিস্মরণ                         | •     | •••   | ৬৫          |
| বীণা-হারা                       | •••   | •••   | >8 •        |
| বৃদ্ধুদ সে তো বন্ধ আপন দেরে     | •••   | •••   | ১৬৭         |
| বৃক্ষ সে তো আধুনিক              | •••   | •••   | >१०         |
| বেঠিক পথের পথিক                 | >*    | •••   | ೨           |
| বেঠিক পথের পথিক আমার            | •••   | •••   | ೦೨          |
| বেদনার লীলা                     | •••   | • • • | દ્વ         |
| বৈতরণী                          | •••   | •••   | >>@         |
| বৈরাগ্য                         | •••   | •••   | ৩৫০         |
| ব্রন্ধবিহার                     | •••   | •••   | <b>⊘</b> ৮≥ |
| ভক্ত                            | •••   |       | 8৮৬         |
| ভক্তি ভোরের পাধি                | •••   | •••   | >१२         |
| ভয় ও আনন্দ                     | ***   | •••   | 8 <b>२७</b> |
| ভয় নিতা জেগে আছে               | •••   |       | ۵۶          |
| ভাঙা মন্দির                     | •••   | • • • | 26          |
| ভাবীকাল                         | •••   | •••   | 99          |
| ভাবুৰতা ও পবিত্ৰতা              | •••   | •••   | ७२२         |
|                                 |       |       |             |

>60

| বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচী                 |        |       | ¢¢;         |
|------------------------------------|--------|-------|-------------|
| ভারী কাজের বোঝাই তরী               | •••    | ***   | >%-         |
| ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা     | •••    | • • • | 242         |
| ভালো যে করিতে পারে                 | •••    | •••   | 747         |
| ভালোবাসার মূল্য আমায়              | •••    |       | ۵۰۶         |
| ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা           | •••    | ***   | ১৬২         |
| ভিক্ষবেশে দ্বারে তার               | •••    |       | ১৬৭         |
| ভীক মোর দান ভরসা না পায়           | •••    |       | >%-         |
| ভূলে যাই থেকে থেকে                 | •••    | •••   | २১०         |
| ভূমা                               | •••    | •••   | दद्         |
| ভেবেছিমু গনি গনি লব সব তারা        | •••    |       | 966         |
| ভোরের ফুল গিয়েছে যারা             | •••    | •••   | <b>५</b> १७ |
| মত                                 | •••    | •••   | ٥٠)         |
| মধু                                | •••    | •••   | 772         |
| মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল         | •••    | •••   | હહ          |
| মন্ত্রের বাঁধন                     | •••    |       | ৪২৩         |
| মন্দ যাহা নিন্দা তার               | •••    | •••   | ०५८         |
| মরণ                                | •••    | •••   | ৩৬৩         |
| মস্ত যে-সব কাণ্ড করি               | •••    | •••   | <b>৬</b> ९  |
| মহাতক বহে                          | •••    |       | ১৬৮         |
| মাধের বুকে সকোতুকে কে আজি <i>আ</i> | এল ··· | •••   | २৮          |
| মাটির ভাক                          | •••    | •••   | æ           |
| মাটির প্রদীপ সারা দিবসের           | •••    | •••   | ১৬৩         |
| মাটির স্থপ্তিবন্ধন হতে             |        |       | >%•         |
| মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়      | •••    |       | >9>         |
| মায়ামুগী নাই বা তুমি              | •••    | •••   | >><         |
| মিলন                               | •••    | •••   | >8&         |
| মিলমনিশীপে ধরণী ভাবিছে             | •••    | •••   | ১৭৩         |
| মৃত্তি                             | •••    | ***   | 90          |
| মুক্তি                             | •••    | •••   | 888         |
| মৃক্তি নানা মৃতি ধরি               | •••    | •••   | 90          |
| মৃক্তির পথ                         | •••    | •••   | 88%         |
| মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য      | •••    | •••   | ১৭২         |
| <b>भूक्</b> ট                      | •••    |       | 200         |
| <b>মৃত্যু ও অমৃত</b>               | •••    | •••   | ত্ৰহ        |
| মৃত্যুর আহ্বান                     | •••    | •••   | 86          |
| মৃত্যুর ধর্মই এক প্রাণধর্ম নানা    | ***    | •••   |             |
| মৃত্যুর প্রকাশ                     | •••    | •••   | \$55        |
| e Average to the                   |        |       |             |

### ৫৫২ রবীন্দ্র-রচনাবলী

| মেঘ সে বাষ্পগিরি                  | •••     | ••  | ১৬২                |
|-----------------------------------|---------|-----|--------------------|
| মেঘের দল বিলাপ করে                | •••     | ••• | >696               |
| মোর কাগজের খেলার নৌকা             | •••     | ••• | दशद                |
| মোর গানে গানে প্রভ্               | • • •   | ••• | ১৬২                |
| মৌমাছির মতো আমি চাহি না           | •••     | ••• | 275                |
| ষখন পথিক এলেম কুস্মমবনে           | •••     | ••• | 300                |
| যবে এসে নাড়া দিলে <b>খা</b> র    | •••     | ••• | >8 •               |
| যবে কাজ করি                       | •••     | ••  | >%@                |
| যা <b>্ৰা</b>                     | •••     | ••• | 75                 |
| যাবার যা সে যাবেই তারে            | • • • • | ••• | <b>५१७</b>         |
| যারা আমার সাঁঝ-সকালের             | •••     | ••• | ৩                  |
| যে-তারা মহেক্রকণে প্রত্যুষবেলার   | ••      | ••• | ৩৮                 |
| যেদিন প্রথম কবি-গান               | •••     | ••• | >२৮                |
| যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি  | •••     | ••• | २५                 |
| রইল বলে রাথলে কারে                | •••     | ••• | २५७                |
| রঙের থেয়ালে আপনা থোয়ালে         | •••     | ••• | 268                |
| রুস যেখা নাই সেখা                 | •••     | ••  | <b>३</b> ४५        |
| রাজপথের কথা                       |         | ••• | 200                |
| রাত্রি হল ভোর                     | •••     | ••• | څ                  |
| লাজুক ছায়া বনের তলে              | •••     | ••• | ১৬৬                |
| লিপি                              | •••     | ••• | ¢8                 |
| লিলি তোমারে গেঁথেছি হারে          | • • •   | ••• | ٩٦                 |
| লীলাস <b>রি</b> নী                | •••     | ••• | ৩৫                 |
| লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে | • • •   | ••• | ، ۶ <del>۵</del> ۰ |
| শক্ত ও সহজ                        | •••     | ••• | 824                |
| শক্তি                             | •••     | ••• | २२२                |
| শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে             | •••     | ••  | œ                  |
| শিখারে কহিল                       | •••     | ••• | <b>&gt;</b> ७२     |
| শিশির রবিরে শুধু জ্বানে           | •••     | ••• | <b>\$9</b> •       |
| শিলঙের চিঠি                       | •••     | ••• | 319                |
| শিশির-সিক্ত বনমর্মর               | •••     | ••• | >99                |
| শিশিরের মালাগাঁথা শরতের           | •••     | ••• | > 90               |
| শীত                               | •••     | ••• | दद                 |
| শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল         | •••     | ••• | दद                 |
| ভধু কি তার বেঁধেই তোর             | •••     | ••• | २२৮                |
| ভুকতারা মনে করে                   | •••     | ••• | ১৭২                |
| শেষ                               | •••     | ••• | <b>b</b> \b        |
|                                   |         |     |                    |

| বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচী               |            |       | <b>e</b> 99     |
|----------------------------------|------------|-------|-----------------|
| শেষ অৰ্ঘ্য                       | •••        | •••   | ৩৮              |
| শেষ বসস্ত                        | •••        | •••   | >> •            |
| শোনো শোনো ওগো, বকুলবনে           | র পাখি ••• | •••   | 8 •             |
| সংগীতে যথন সত্য                  | •••        | •••   | ১৬৭             |
| সংহরণ                            | •••        | •••   | <b>ં૯ ૯</b>     |
| সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে       | •••        | •••   | >90             |
| সত্যকে দেখা                      | •••        |       | ৩৭০             |
| সত্য তার সীমা ভালোবাসে           | •••        | •••   | ১१২             |
| সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত               | •••        | •••   | > <-            |
| সন্ধ্যা-আলোর সোনার থেয়া         | •••        | •••   | <b>১২</b> ৭     |
| সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায়      | •••        | •••   | 63              |
| সন্ধ্যায় দিনের পাত্র            | •••        |       | ১৭২             |
| সন্ধ্যার প্রদীপ মোর              | •••        | •••   | <b>३</b> १¢     |
| সমগ্র                            | •••        | •••   | २৮१             |
| সমগ্ৰ এক                         | •••        |       | 8>>             |
| সমস্ত আকাশভরা আলোর মহি           | মা …       | •••   | <b>&gt;</b> P.• |
| সমাজে মৃক্তি                     | •••        | •••   | ५ २ २           |
| স্মাপন                           | •••        | • • • | <i>હ</i>        |
| সমূত্র                           | •••        | •••   | 90              |
| সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়        | •••        |       | ১৭৩             |
| সাধন                             | ***        | •••   | ৩৮৬             |
| <u> </u>                         | •••        | •••   | 80              |
| স্থন্দরী ছায়ার পানে             | •••        | •••   | ১৬০             |
| স্থপ্তির জড়িমাঘোরে              | •••        | ***   | 96              |
| স্ব্ধানে চেয়ে ভাবে মল্লিকা-মুর্ | र्म · · ·  | • • • | >9€             |
| স্থান্তের বঙে রাঙা               | ***        | •••   | >9>             |
| স্ <b>ষ্টি</b>                   | •••        | •••   | ৩৭১             |
| স্ষ্টিকর্তা                      | •••        | •••   | ५७३             |
| সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না       | •••        | •••   | ન લ             |
| সোনার মুক্ট ভাসাইয়া দাও         | •••        | •••   | <b>५</b> १८     |
| ষ্মলিত পালক ধুলায় জীৰ্ণ         | •••        | •••   | ১৬৫             |
| স্তন্ধ অতল শব্দবিহীন             | •••        | •••   | द७८             |
| ন্তৰ বাতে একদিন                  | •••        | •••   | 8७              |
| ন্তৰ হয়ে কেন্দ্ৰ আছে            | •••        | •••   | >98             |
| ম্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল         | •••        | •••   | 7.00            |
| স্থ                              | •••        | •••   | د ۹             |
| স্বপ্ন আমার জোনাকি               | •••        | •••   | >4>             |

### 668

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

| স্বপ্রসম পরবাসে এলি পাশে          | •••   | •••   | 208            |
|-----------------------------------|-------|-------|----------------|
| স্বভাবকে লাভ                      | ***   | •••   | ७११            |
| <b>স্ব</b> ভাবলাভ                 | • • • | ***   | 8 • %          |
| স্বৰ্ণস্থধা-ঢালা এই প্ৰভাতের বৃকে | • • • | •••   | >00            |
| স্বন্ন সেও স্বন্ন নয়             | •••   | •••   | " >७१          |
| স্বাভাবিকী ক্রিয়া                | •••   | •••   | <b>⊘</b> 8 ≷   |
| হওয়া                             | •••   | • • • | 88২            |
| হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা     | •••   | •••   | 593            |
| হয় কাজ আছে তব                    | ••    | •••   | >>>>           |
| হায় রে তোরে রাথব ধরে             | •••   | •••   | >২8            |
| হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি      | •••   | • • • | >৫२            |
| হিতৈষীর স্বার্থহান অত্যাচার যত    | •••   | •••   | ১৬৮            |
| হে অচেনা তব আঁখিতে আমার           | •••   | •••   | 390            |
| হে অশেষ, তব হাতে শেষ              | •••   | •••   | ৮৬             |
| হে আমার ফুল ভোগী মূর্খের মালে     | •••   | •••   | ১৬৩            |
| হে ধরণী কেন প্রতিদিন              | •••   | •••   | <b>¢</b> 8     |
| হে প্রেম যখন ক্ষমা কর তুমি 🗸      | •••   | •••   | ८७८            |
| হে বন্ধু জেনো মোর ভালোবাদা        | •••   | ***   | ১৬৭            |
| <b>ट्ट विरम</b> नी कृन            | •••   | •••   | > 8            |
| হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া       | •••   | •••   | <i>&gt;</i> @@ |
| হে সমুদ্ৰ স্তৰ্কচিত্তে শুনেছিত্ব  | •••   | •••   | ৭ ৩            |